# প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামতে

শ্ৰীম-কথিত

তৃতীয় ভাগ

"তৰ কথাস্তম্ তণ্ডজীবনম্ কৰিভিরীড়িতং কল্মযাপ্হম্ প্লবশ্মপালং শ্লীমদাতভ্য, ভূবি গ্ৰন্তি যে ভূরিদা জনাঃ॥ শ্লীমন্ডাগ্ৰত, গোপীগীতা প্রথম সংস্করণ—১৩১৫ নবম সংস্করণ—১৩৫৬

কলিকাতা ১৩/২ গ্রেব্রসাদ চৌধ্রী লেন-৬, ব্রীম'এর ঠাকুরবাটী হইতে শ্রী এ. কে. গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত। পি-২০, সি. আই. টি. রোড, বেলিরাঘাটা-১০, সান্ লিথোগ্রাফিং কোং হইতে শ্রী সৌরীন্দ্র দাশগর্প্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

#### শ্ৰীশ্ৰীমাৰ আশীৰ্বাদ

বাবাজীবন.

তাঁহার নিকট যাহা শ্বিনয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কৈনি ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। ঐ সকল কথা বান্ত না করিলে লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শ্বিনয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। \* \* \* \* ২১শে আষাত, ১০০৪



त्यागीत हक्त्

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাণ্টার মহাশরের প্রতি)—যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে—সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষ্ম ফ্যাল্ফেলে, দেখলেই ব্যুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমার চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মাণ-যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[ ১৮৮২,—২৪শে আগন্ট, দক্ষিণেশ্বর

[ খ্রীখ্রীরামকৃষ্ণকথামত, ৩য় ভাগ—২য় খণ্ড ]

# শ্রীশ্রীগরের্দের শ্রীপাদপদ্ম ভরসা

প্জা ও নিবেদন

# নমস্তে ভূবনেশাণি নমস্তে প্রণবাত্মকে। সর্ববেদান্তসংসিদেধ নমো ছী'কারম্র্তুয়ে॥

মা.

আশ্বিনের মহামহোৎসব উপস্থিত—আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামূত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেদ্য।

মা, তোমার আশীর্বাদে শ্রীশ্রীকথাম্ত প্রথম ভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা করিতোছি যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও তাঁহার শ্রীম্থ-নিঃস্ত বেদান্ত বাক্য চিন্তা করিয়া—তাঁহার শ্রীম্থের কথাম্ত পান করিয়া—তাঁহার ভক্তসংগ্য বিহার, অলোকিক চরিত্র, স্মরণ, মনন করিয়া দেশে দেশে ও সর্বকালে তোমার সন্তানদের হৃদয়ে শান্তি, আনন্দ, শ্রীপাদপদ্মে শান্তা ভক্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ হয়।

মা, 'ঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভন্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশ্বর লাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য (১) চিন্তা করি। আবার 'বিদ্যাসাগর, শশ্ধর, ডাক্তার সরকার প্রভৃতি পশ্ডিতদিগের প্রতি তাঁহার আশ্বাসবাণী ও ভক্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা করিব। যাঁহারা 'আমি পাপী, আমার কি আর উন্ধার হইবে' এইর্প ভাবিতেছেন, তাহাদের (২) প্রতি অভর-বাণী যেন আমরা না ভূলি। আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি মুগে মুগে অবভীর্ণ হই এই মধ্যলবাণী (৩) যেন আমাদের মূল মন্দ্র হয়।

দেবীপক্ষ, আশ্বিন

একান্ত-শরণাগত,— তোমার প্রণত সন্তানগণ।

**२०२**६

#### শ্ৰীমুখ-কথিত চরিতাম্ত

#### Three Classes of Evidences

ঠাকুরের জন্মাবাধ ঘটনাগর্বল লইয়া তাঁহার চরিতাম্ত ধারাবাহিকর্পে বিবৃত করিয়া প্রকাশ করিবার অনৈকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীম্ব্থ-কথিত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটি লিখিবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে—

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়—

১ম (Direct and Recorded on the same day):---

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম,থে বাল্যা, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভন্তদের সম্বন্ধে নিজ চরিত যাহা বলিয়াছেন,—আর যাহা ভন্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামতে প্রকাশিত শ্রীম,থ-কথিত চরিতামত এই জাতীয় উপকরণ। শ্রীম নিজে যোদন ঠাকুরের কাছে বিসয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও তাঁহার শ্রীম,থে শ্রনিয়াছিলেন, তিনি সেইদিন রাত্রেই (বা দিবাভাগে) সেই-গ্রনি স্মরণ করিয়া দৈনন্দিন বিবরণে Diary-তে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাণ্ড। বর্ষ, তারিথ, বার, তিথি সমেত।

३श् (Direct but unrecorded at the time of the Master) :-

ঠাকুরের শ্রীমনুখে ভক্তেরা নিজে যাহা শন্নিয়াছিলেন আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খ্ব ভাল। আর অন্যান্য অবতারের প্রায় এইর্পই হইয়াছে। তবে চব্দিশ বংসর হইয়া গিয়াছে। লিপিবন্ধ থাকাতে যে ভূলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভূলের সম্ভাবনা।

তম (Hearsay and unrecorded at the time of the Master):-

ঠাকুরের সমসাময়িক 'হৃদয় মুখোপাধ্যায়, 'রাম চাট্রেয়ে প্রভৃতি অন্যান্য ভক্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবদ্থা সদ্বদ্ধে আমরা যাহা শ্নিয়াছি, অথবা 'কামারপ্রকুর, 'জয়রামবাটী, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর গোষ্ঠীর ভক্তদের মুখ হইতে তাঁহার চরিত সদ্বদ্ধে যাহা শ্নুনতে পাই, সেগ্রিল ভৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্ত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর নির্ভার করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতাম্ত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম —প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ শ্রীম্খ-কথিত চরিতাম্তের উপর নির্ভার করিয়া লেখা হইবে। ইতি, কলিকাতা, সন ১৩১৭, ইং ১৯১০।

# স্চীপত্র

|                  | विषय                                                       |     | भ्या        |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| প্রথম            | বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ                            | ••• | . 5         |
| <u> </u>         | দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সংগ্র                             |     | 24          |
| তৃতীয়           | দক্ষিণেশ্বরে মণি, বলরাম প্রভৃতি সঙ্গে                      |     | ২৫          |
| চতুর্থ           | অধর, 'যদ, মল্লিক ও 'থেলাত ঘোষের বাটীতে                     |     | ৩২          |
| পণ্ডম            | দক্ষিণেবরে মণি প্রভৃতি সংগ                                 | ••• | 80          |
| ষষ্ঠ             | দক্ষিণেশ্বরে রাখাল, হাজরা, মণি প্রভৃতি স <b>ে</b> গ        |     | 8৯          |
| স≁তম             | ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভক্তসভেগ                        |     | . aq        |
| অঘ্টম            | দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র, সা্রেন্দ্র, গ্রৈলোক্য প্রভৃতি সংখ্য | ·   | ৬৫          |
| নবম              | দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিত শশধর প্রভৃতি ভন্তসংগ্য                 |     | 93          |
| দশ্ম             | দক্ষিণেশ্বরে অধর বিজয়, মণি প্রভৃতি ভক্তসংগ                |     | 22          |
| একাদশ            | প্রহ্মাদচরিত্রাভিনয় দশনে বাব্রাম, মান্টার প্রভৃতি স       | ৰেগ | ১০৬         |
| <u> ব্যদশ</u>    | দক্ষিণেশ্বরে বাব্রাম, ছোট নরেন, মাণ্টার, পন্ট্র, তা        | রক  |             |
|                  | প্ৰভৃতি ভক্তসংগে ( <b>'সম্ভৰামি যংগে যংগে'</b> )           |     | 226         |
| <u> ত্রমোদশ</u>  | অন্তরণ্গ সংশে বলরাম-মন্দিরে ও দেবেন্দ্রের বার্ট            | তৈ  | <b>५</b> २४ |
| চতুদ´শ           | বলরাম-মন্দিরে গিরিশ, মাষ্টার প্রভৃতি সঙ্গে                 |     | ১৩৭         |
| পঞ্চদশ           | বলরাম-মন্দিরে নরেন্দ্র. ভবনাথ, গিরিশ প্রভৃতি ভক্তস         | ভেগ | 262         |
| ষোড়শ            | ভক্তসংক্ষে ভক্তমন্দিরে, রামের বাটীতে                       |     | ১৭২         |
| সংতদশ            | দক্ষিণেশ্বরে দ্বিজ, পশ্ডিতজী, মাণ্টার, কাপ্তেন,            |     |             |
|                  | নৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তসংশ্য                        |     | 599         |
| অম্টাদশ          | কলিকাতায় শ্রীনন্দ বস্ব প্রভৃতির বাটীতে                    |     | ১৯৬         |
| উনবিংশ           | শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ভক্তসঞ্গে                       |     | २०७         |
| বিংশ             | শ্যামপ্রকুর বাটীতে স্ব্রেন্দ্র, মণি, ডাঃ সরকার, গি         | রশ  |             |
|                  | প্রভৃতি ভক্তসংশ্য                                          | ••• | २১०         |
| একবিংশ           | শ্যামপনুকুর বাটীতে ডাঃ সরকার, নরেন্দ্র, মাষ্টার            |     |             |
|                  | প্রভৃতি সংগ্য                                              | ••• | <b>২২</b> 8 |
| <u> </u>         | শ্যামপ <b>্</b> কুরে *কালীপ্জা দিবসে ভ <b>ন্তসং</b> শ্য    |     | ২৩৫         |
| <u> বয়োবিংশ</u> | কাশীপর্র বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসংগ্য                      | ••• | <b>२</b> 8२ |
| চতুৰ্বিংশ        | কাশীপরের নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি সপ্গে                     |     |             |
|                  | ('এর ভিতর থেকে যা কিছ্')                                   |     | ₹8₽         |
| পঞ্চবংশ          | কাশীপন্ন বাগানে নরেন্দ্রাদি ভক্তসপ্রে (বৃষ্ণদেবতত্ত্ব)     |     | ২৫৫         |
| <b>ষড়বিং</b> শ  | কাশীপরে বাগানে শশী, রাখাল, স্বরেন্দ্র প্রভৃতি সং           | es! | ২৬০         |
| পরিশিষ্ট         | বরাহনগর মঠ, নরেন্দ্রাদি ভব্তগণ                             | ••• | २७७         |

# विषय ग्रामीश्व

| শ্রীশ্রীচরিতামৃত (শ্রীমুখ-কথিত):— | মহেন্দ্র কবিরাজ ৫১                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| বাল্যসংগী শ্রীরাম ১৮৪             | _                                 |
| শ্রীবৃদ্দাবন দর্শন ২৭, ২৮, ২৯     | যদ্ মল্লিক ৩৮                     |
| হলধারী ও অমাবস্যা ৯৩              | কৃষ্ণকিশোর (তাঁর বিশ্বাস)         |
| সাধন ঃ                            | হদয় (শম্ভুর বিশ্বাস) ৭০          |
| . 🏸 ভালীলাযোগ ১৩৭                 | অচলানন্দ ৫০                       |
| ধ্যানযোগ ১৩৮                      | সেজোবাব্ ১৯, ২৮                   |
| পাপপ্র্য দর্শন ১৪০                | বিদ্যাসাগর ৩                      |
| রশ্বজ্ঞান ১৪১                     | বঙ্কম চট্টোপাধ্যায় ১৮৭           |
| মহাভাবের অবস্থা ১৪১               | শশধর (২য় দশনি) ৭২                |
| কেন দেহধারণ ২৫১                   | মণি মল্লিক ৮৩                     |
| ঠাকুরের দর্শন ৬৮, ২৩২, ২৪৯, ২৫৮   | নবদ্বীপ গোস্বামী (পেনেটি) ৩৪      |
| কেন লীলা সম্বরণ ২৫০               | বিজয় গোস্বামী ১১                 |
| সেজোবাব্র ভাব ১৬১                 | রামলাল ৩১                         |
| ब्रांड (Personalities) :          | রাম ৬৩, ১৩৪, ২৩৬                  |
| নিত্যকালী ১৪৭                     | স্রেন্দ্র ৭০, ৮৩, ২২২, ২৪১, ২৬৫   |
| শ্রীকৃষ ১৮৩, ১৮৭, ১৯১             | লাট্ৰ ২৩৯, ২৫০                    |
| অৰ্জ্বন ১৭৬                       | নিত্যগোপাল ১৭৩                    |
| নারায়ণ ১৮৯                       | তারক ২৬০                          |
| কালী (উগ্রম্তি) ১৯৮               | নরেন্দ্র ৭০, ১৬৩, ১৬৬, ২৪২, ২৫০,  |
| <b>व्यक्ष्यत्मव</b> २७७           | २৫२, २৫৩, २৫৬                     |
| শ্রীশ্রীমা ১১৫, ২৪৮, ২৬৪          | রাখাল ২৫০, ২৫১, ২৬৩               |
| শ্রীরামচন্দ্র ৬৭, ৯৩              | ভবনাথ ১১৫, ১৬৫, ১৬৮               |
| চৈতন্যদেব ১০, ৯৪                  | নিরঞ্জন ২৪০, ২৫৫                  |
| শ্বকদেব ১৪৫                       | বাব্রাম ৮৮, ১১৩, ১১৬              |
| কচ (যোগবাশিষ্ঠ) ২১৭               | মাষ্টার ৩, ৪, ১৭, ১৮, ৪৩, ৮৯, ১০০ |
| यौग्र्युष्ठं २১२                  | বলরাম ১৭, ৩০                      |
| শঙ্করাচার্য ২৫২                   | যোগিন ১৬৪, ২১০                    |
| কেশব সেন ২৫, ৮০                   | অধর ৩৫                            |
| কাপ্তেন ১৮০                       | কিশোরী ৯৯, ১৮৬                    |
| প্রন্ডরীক বিদ্যানিধি ১৫৪          | ছোট গোপাল ১৯                      |

| ব্বড়ো গোপাল            | <b>२</b> 8२    | অমৃত সরকার                              | २১७          |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| তারক                    | <b>&gt;</b> ২8 | প্রতাপ মজ্মদার                          | २२७          |
| শ্রৎ                    | 226            | र्वेदलाका मान्यान ५६, ५६०,              | 242          |
| শশী ২৫৭, ২৬৩,           | २७१            | ঈশান                                    | ৬৩           |
| কালী                    | २৫৫            | শ্রীশ (ঈশানের বার্টী)                   | GA           |
| গিরিশ ১০৬, ১০৮, ১৩৫,    | <b>580</b>     | মহেন্দ্র গোস্বামী (রামের বাটী)          | ৬৩           |
| দেবেন্দ্র ১৩১,          | ১৩৫            | অশ্বনীকুমার দত্ত                        | ১৭৬          |
| হরমোহন                  | ১৭৫            | পণ্ডিতজী (দক্ষিণেশ্বরে)                 | 248          |
| হাজরা ৭৮,               | 262            | শ্রীনাথ ডাক্তার (কাশীপর্রে)             | २७२          |
| কালীপদ                  | ২৩৬            | নীলমণি (অধ্যাপক)                        | ,২৩৯         |
| উপেন্দ্র (পদসেবা)       | <b>५०</b> ६    | হারবল্লভ                                | ২৩৯          |
| <b>িশ্ব</b> জ           | 292            | দ্বর্গাচরণ ডাক্তার                      | 220          |
| হরি (মুখ্যেদের)         | 28R            | পত্তহারী বাবা                           | 220          |
| ছোট নরেন্দ্র ১১৯,       | 252            | শিখগণ                                   | >>0          |
| পল্ট্ৰ ১১৮, ১২২,        | 25%            | শিবনাথ (বেহেড্)                         | २२४          |
| भूर्ग ५२४,              | 200            | রামপ্রসাদ                               | ২৩৫          |
| নারাণ ৯৮,               | \$00           | ক্মলাকাশ্ত                              | ২৩৫          |
| তেজচন্দ্র               | 200            |                                         |              |
| হরিপদ ১১৫,              | ১২২            | স্থান ঃ—                                |              |
| ক্ষীরোদ                 | ২৪৫            | গ্রীব্ন্দাবন                            | ২৭           |
| মণীন্দ্ৰ ২২৩,           | ২৩৯            | সমাধি মন্দিরে ১৪, ৩৮, ১০৮,              | <b>55</b> 4, |
| অক্ষয়                  | <b>५०</b> ६    | <b>১</b> ৩৩, ১৬৭,                       | २७४          |
| অতু <b>ল</b>            | <b>२</b> ००    | দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ১৮, ২৫, ৪৩          | , ৪৯,        |
| বিনোদ                   | ১২৯            | ७৫, १२, ৯১, ১১৫,                        | ১৭৭          |
| ফকীর                    | ২৬০            | ঈশান ভবনে                               | ৫৭           |
| নন্দবস্                 | 224            | বিদ্যাসাগর ভবনে                         | >            |
| পশ্বপতি (বস্ব)          | 222            | नन्पवम्, ভवत्न                          | 224          |
| रकमात ५१२,              | २००            | যদ্মপ্লিক ভবনে                          | <b>ం</b> ప   |
| ৱান্দণী (শোকাতুরা) ১৮৫, | ২০৬            | খেলাত ঘোষ ভবনে                          | 82           |
| হরিশ                    | ৯৫             | শ্যামপর্কুর বাটীতে ২১৩, ২২৪,            | ২৩৫          |
| भरहम् भ्र्याया          | >89            | বলরাম-মন্দিরে ১৩৭,                      | 262          |
| বিহারী                  | ২৪০            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <b>५०</b> ७  |
| ताथाम राममात            | २७२            |                                         | ২০৬          |
| রাজেন্দ্র ডান্তার       | २७১            | কাশীপরে উদ্যানে ২৪২, ২৪৮,               | २७७,         |
| ডাক্টার সরকার ২১৬, ২২৬, | ২৩৯            |                                         | २७०          |

| <b>धानत्यात्र २७, ১०৮, २</b> २०   |
|-----------------------------------|
| र्टारयांग ७५, ১৬२                 |
| অভ্যাসযোগ ৫৯                      |
| রক্ষের স্বর্প ৭, ১৪               |
| জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৯, ৫৫, ৬৭, ৭৫,    |
| <b>११, ५१</b> ७, ५५४              |
| Poblem of evil ও পাপবাদ ৬, ৫৮,    |
| 50V, 55R                          |
| পাণ্ডিত্য ও বিচার ১০, ৭৪, ৮৪, ২৩০ |
| গীতা ১০, ৩৪, ১৬৪, ২১৪             |
| মহিন্দ হত্তব ১৯৪                  |
| বিশ্বাসের জোর কত ১৩, ৫৩, ৯৭       |
| যোগতত্ত্ব ১৯, ৩৬, ৬৭, ১৭৩         |
| যোগী ২২৯                          |
| গ্ৰহাকথা ২০, ৩২, ৪৬, ১২১,         |
| २५०, २७५                          |
| কর্ম কত দিন ২১, ৫৮, ৬৮, ১৮১       |
| উপায় কি? ২১                      |
| ঈশ্বর দর্শন ২১, ৪৪, ৬৮, ১০৭,      |
| <b>&gt;&gt;</b> 0, <b>&gt;</b> 68 |
| কালীব্ৰহ্ম অভেদ ৭২, ৮৬            |
| মহামায়া ও সাধন ২৩, ১১২           |
| ঈশ্বরলাভ ২১, ৬৮                   |
| সংসার (নরক যন্ত্রণা) ২৪৫          |
| অন্তর্ধ্য ২৫                      |
| God the son 220                   |
| তীর্থ গমন কেন ২৭                  |
| আমি ও আমার ১১, ১৬১, ১৭৪,          |
| <b>ን</b> ሉ ዓ                      |
| ভক্ত কামিনী ১২৪                   |
| কামিনীকাণ্ডন ৩০, ৩১, ৫১, ১৩১,     |
| <b>১৪৩, ১৬</b> ২                  |
| সর্বধর্ম সমন্বয় ৯, ৩০, ৪১, ৮৬,   |
|                                   |

১৪৫, ২০১, ২০৩

২৬

মাতৃধ্যান

ঈশ্বর দর্শানের লক্ষণ

220

85, 80

| বাসনায় আগন্ন ২৪                 | ৪৬ গ্রুর্গার ১৩৯, ১৯৪                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| সত্য কথা কলির তপস্যা ৩৫, ১২      | ৭, বিদ্যার সংসার ২০, ১৫৩                        |
| <b>588, 5</b> 9                  | ৭ অবতার কে চিনিতে পারে ৪৭, ১৩২,                 |
| তান্ত্রিক সাধন ও সন্তান ভাব 🔞    | ০ ১৫৬                                           |
| পিতার কর্তব্য ২০, ৫              | ০ অবতার তত্ত্ব ৪৭, ১৫৫, ১৭৯, ২১১,               |
| কালীপ্জো (শ্যামপ্কুর) ২৩৫, ২৩    | <b>\$</b> \$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| মনুমনুক্ষন্ত সময় সাপেক্ষ ৬০, ১৯ | ২ অবতারের নরলীলার গ্রহ্য অর্থ ১৭৯               |
| আম্মোক্তারি (বকলমা) ৬০, ১১       | ২ ঈশ্বরই একমাত্র গ্রন্ ১৭০, ১৭৫                 |
| দাস আমি ১৮                       | ৬ প্রশোক ১৮৪                                    |
| নি <b>লি</b> প্ত সংসারী          | ৩ খ্রীরাধিকাতত্ত্ব ১৮৩, ২৩০ :                   |
| ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটী ৬৩, ১৪       | ৪, মাহ্ৰত নারায়ণ ২১৯                           |
| <b>১</b> ৫৭, ২৬                  | ১ পাড়াগে'য়ে মেয়ে ১৩৫                         |
| সাধ্নসংগ ৪৪, ১২                  | ৭ দাসভাব ও সোহহং ভাব ৬২,১৮৯                     |
| বিশিষ্টাদৈবতবাদ                  | 5 Theosophy 205                                 |
| পরমাত্মা অটল, অচল, সনুমেরনুবৎ ৭  | ১, জন্মমৃত্যু                                   |
| 9 <b>२,</b>                      | ০ বৈরাগ্য (তীৱ) ১৪৬                             |
| কেশব সেন ও কাঁচা আমি ৮           | ০ ভক্তবংসল ১৯১                                  |
| গোপীভাব ৮০, ১৮                   |                                                 |
| জীবনের উদ্দেশ্য ১৩, ৫৯, ৮        | ২ বৌদ্ধধর্ম ২৫৫                                 |
| নিত্যসিশ্ধ, সাধনসিশ্ধ ৮          | ২ সন্ন্যাসাশ্রম (সঞ্চয়) ৯১                     |
| ব্যাকুলতা ৮৫, ১১০, ১৯            | ২ সমাধিতত্ত্ব ২৫৮                               |
| পঠন, শ্রবণ ও দশনি ৭৫, ১৭৪, ১৮    | q Nirvana ২৭৩                                   |
| প্রজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ ৬৭, ৯   |                                                 |
| ঈশ্বরলাভ ও আত্মসমপ্ণ ৯৩, ৯       | Responsibility                                  |
|                                  | ৫ সংসারে জ্ঞানলাভ ১১১, ১৯৩                      |
|                                  | o সংসারী ও যোগবা <b>শিষ্ট ২৬২</b>               |
| Davy, Sir Humphrey               | -                                               |
|                                  | ০৭ কলিতে নারদীয় ভক্তি ৮৫                       |
| Free will 23                     |                                                 |
| টাকার ব্যবহার 💮 🔞                | Science—Finite Knowledge                        |
| নিজ'নে সাধন 💮 🐧                  | <b>28, 224, 205</b>                             |
| নাম মাহাত্ম্য ৬                  | ২ কৌমার বৈরাগ্য ২৩২, ১৭৬, ১৮৪                   |
|                                  | ৮ শাস্ত্র ১৬৪, ১৭৪                              |
| বারবণিতা (বেশ্যা) ১১৪, ১৩        |                                                 |
| গ্রর্বাক্য লঙ্ঘন ১২              | ও বা•গালী নির্বোধ ১৮১                           |
|                                  |                                                 |

| বিবাহ                    | 245                     | শাস্ত্র ও চিঠি                      | 98          |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------|
| <u>জ্যেন্ডগ্রাতা</u>     | 240                     | ছোকরা সাধ্র ভিক্ষা করা              | ৯২          |
| ত্যাগ                    | >>>                     | জাহাজের মাস্তুলে পাখি               | 222         |
| মোসাহেব (ভাঁড়)          | ৩৯, ২০৪                 | ছ্বতোরদের মেয়েদের চি°ড়ে ব্যা      | চা ৫৯       |
| কাম জয়                  | २५६, २७२                | ব্রহ্মবিদ্যা ও দুই পুত্র            | ٩           |
| মদ্যপান (Drink)          | ২১৬                     | ভক্তের ইট তোলা ও ধোপা               | ১৮৯         |
| বরাহনগর মঠ               | ২৬৬                     | পম্পা সরোবরে রাম লক্ষ্মণ ও          | কাক         |
|                          |                         |                                     | ৯৩          |
| ৰে সকল গলেশর উল্লেখ      | আছে :—                  | বড়বাব্ ও উমেদার                    | 280         |
|                          |                         | বেগন্বওয়ালার কাছে হীরার ম্         | ना          |
| আকবর শার কাছে ভিক্ষা     | চাওয়া                  |                                     | >৫৭         |
|                          | ৯১, ১০২                 | বিল্বমঙ্গলের বেশ্যাবাড়ী যাওয়া     | । २२৯       |
| এগিয়ে পড়               | 5¢                      | ব্যানের স্তা ল্কান                  | ৭৯          |
| কুমড়ো কাটা বড়ঠাকুর     | 86                      | হিন্দ্ভক্ত ও আল্লা নাম              | ৮৬          |
| গীতা শ্বনে ভক্তের কান্না | 20                      | <b>ভূতে</b> র চু <b>ল সো</b> জা করা | <b>2</b> AA |
| গ্রব্র ঔষধে শিষ্যের সংস  | ার জ্ঞান                | মাছ ধরা ও পথিক                      | 208         |
|                          | ১৬১                     | ভাগবতের পশ্ডিত ও হেলেগর             | ২৩০         |
| গ্রের শিষ্যকে জলে চুবি   | য় ধরা                  | সমবয়স্কা মেয়েদের স্বামী চেন       | ান ৪৪       |
| <b>`</b>                 | <b>5</b> 0, <b>২</b> 88 | মাহ্বতনারায়ণ                       | <b>২</b> ১৯ |
|                          |                         |                                     |             |

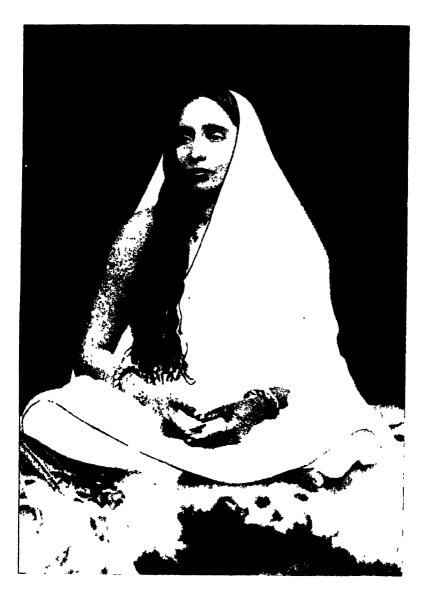

**শ্রীশ্রী**শা

#### প্রথম খণ্ড

## কলিকাতায় শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঞ্জে শ্রীরামকুঞ্চের মিলন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বিদ্যাসাগরের বাটী

আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষণ ষণ্ঠী তিথি, ৫ই আগন্ট, ১৮৮২ খ্ন্টাব্দ। বেলা ৪টা বাজিবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার রাজপথ দিয়া ঠিকা গাড়ী করিয়া বাদ্বড়-বাগানের দিকে আসিতেছেন। সংগ্র ভবনাথ, হাজরা ও মাণ্টার। বিদ্যাসাগরের বাড়ি যাইবেন।

ঠাকুরের জন্মভূমি, হ্গলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপ্রকুর গ্রাম। এই গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীর্রাসংহ নামক গ্রামের নিকটবতী। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শ্রনিয়া আসিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে থাকিতে/ থাকিতে তাঁহার পাশ্চিত্য ও দয়ার কথা শ্রনিয়া থাকেন। মান্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শ্রনিয়া তাঁহাকে বাল্যাছিলেন, আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া য়াইবে? আমার দেখিবার বড় সাধ হয়। মান্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বালিলেন। বিদ্যাসাগর আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে একদিন শনিবারে ৪টার সময় সঙ্গে ক্রিয়া আনিতে বালিলেন। একবার মান্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম 'পরমহংস?' তিনি কি গেরয়া কাপড় প'রে থাকেন? মান্টার বাল্যাছিলেন, আজ্ঞা না. তিনি এক অন্ভূত প্রকৃষ, লাল পেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটি জত্বতা পরেন, রাসমাণর কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে তদ্ভাপোশ পাতা আছে—তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই,—তবে ঈশ্বর বই আর কিছ্ম জানেন না। অহনিশি তাঁহারই চিন্তা করেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি হইতে ছাড়িয়াছে। পোল পার হইয়া শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহান্ট স্ট্রীটে আসিয়াছে। ভক্তেরা বালতেছেন, এইবার বাদন্ডবাগানের কাছে আসিয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন। আমহাস্ট্র স্ট্রীটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার ভাবান্তর হইল, যেন ঈশ্বরাবেশ হইবার উপক্রম।

গাড়ী 'রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ দিয়া আসিতেছে। মান্টার ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের বাটী। ঠাকুর বিরম্ভ হইলেন; বলিলেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগছে না। ঠাকুর ভাবাবিন্ট হইতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ পছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিম ধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি দ্বারের দক্ষিণ দিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গ্রের মধ্যবতী স্থানে মাঝে মাঝে প্রন্থে বৃক্ষ। পদিচম-দিকের নীচের ঘর হইয়া সির্ণাড় দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সির্ণাড দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পরে দিকে হল ঘর। হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কর্মাট কামরা বহুমূল্য পুস্তক পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগর্বল প্রুস্তকাধারে অতি স্বন্দররূপে বাঁধান বইগর্বল সাজানো আছে। হলঘরের পূর্বসীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যা-সাগর যখন বাসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশ্বনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুদিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন। টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, রুটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধান হিসাব-পত্তের খাতা, দু'চারখানি বিদ্যা-সাগরের পাঠ্য প্রুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওায় যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।

টেবিলের উপর যে পত্রগর্বল চাপা রহিয়াছে—তাহাতে কি লেখা রহিয়াছে? কোন বিধবা হয়ত লিখিয়াছে—আমার অপোগণ্ড শিশ্ব অনাথ, দেখিবার কেহ নাই, আপনাকে দেখিতে হবে। কেহ লিখিয়াছেন, আপনি খরমাতার চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কণ্ট হইয়াছে। কোন গরীব লিখিয়াছে, আপনার স্কুলে ফ্রি ভার্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পরিবারবর্গ খেতে পাছে না—আমাকে একটি চাকরি করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর স্কুলের কোন শিক্ষক লিখিয়াছেন—আমার ভাগনী বিধবা হইয়াছে, তাহার সমসত ভার আমাকে লইতে হইয়াছে। এ বেতনে আমার চলে না। হয়ত, কেহ বিলাত হইতে লিখিয়াছেন, আমি এখানে বিপদগ্রস্ত, আপনি দীনের বন্ধ্ব, কিছ্ব টাকা পাঠাইয়া আসল্ল বিপদ হইতে আমাকে রক্ষা কর্ন। কেহ বা লিখিয়াছেন, অম্ব তারিখে সালিসির দিন নিধারিত, আপনি সেদিন আসিয়া আমাদের বিবাদ মিটাইয়া দিবেন।

ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মান্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফ্লগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে ঠাকুর বালকের ন্যায় বোতামে হাত দিয়া মান্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "জামার বোতাম খোলা রয়েছে,—এতে কিছ্র দোষ হবে না?" গায়ে একটি লংক্লথের জামা, পরনে লাল পেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলটি কাঁধে ফেলা। পায়ে বানিশ করা চটি জ্বতা। মান্টার বললেন, 'আপনি ওর জন্য ভাববেন না আপনার কিছ্বতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার নাই।' বালককে ব্বাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বিদ্যাসাগর

সিণ্ড দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের কামরাটিতে) ঠাকুর ভক্তগণসঙ্গে প্রবেশ করিতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার উত্তর পাশ্বে দক্ষিণাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা পালিশ করা টেবিল। টেবিলের প্র্বিধারে একখানি পেছন দিকে হেলান দেওয়া বেও। টেবিলের দক্ষিণ পাশ্বে ও পশ্চিম পাশ্বে কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যাসাগর দ্ব-একটি বন্ধ্র সহিত কথা কহিতেছিলেন।

ঠাকুর প্রবেশ করিলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাস্যা, টেবিলের পূর্বপাশ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টেবিলের উপর। পশ্চাতে বেঞ্চখানি। বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদ্ষ্টে দেখিতেছেন ও ভাবে হাহিতেছেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর দ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ১৬/১৭ বংসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চটি জ্বতা গায়ে একটি হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতু পার্শ উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। কথা কহিবার সময় দাঁতগর্লি উন্জবল দেখিতে পাওয়া যায়,—দাঁতগর্লি সমস্ত বাঁধান। মাথাটি খ্ব বড়। উন্নত ললাট ও একট্ব থবাকৃতি। রাহ্মণ—তাই গলায় উপবীত।

বিদ্যাসাগরের অনেক গ্রাণ। প্রথম—বিদ্যান্রাগ। একদিন মাষ্টারের কাছে এই বল্তে বল্তে সত্য সত্য কে'দেছিলেন, 'আমার তো খ্র ইচ্ছা ছিল বে পড়াশ্রনা করি, কিল্তু কৈ তা হ'লো! সংসারে পড়ে কিছ্ই সময় পেলাম না।' দ্বিতীয়—দয়া সর্বজীবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছ্রেরা মায়ের

দ্বধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বংসর ধরিয়া দ্বধ খাওয়া ব৽ধ করিয়াছিলেন, শেষে শরীর অতিশয় অস্কৃথ হওয়াতে অনেকদিন পরে আবার ধরিয়াছিলেন। গাড়ীতে চড়িতেন না—ঘোড়া নিজের কণ্ট বলিতে পারে না। একদিন দেখিলেন একটি ম্বটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা পড়িয়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাড়িতে আনিলেন ও সেবা করিতে লাগিলেন। তৃতীয়—স্বাধীনতাপ্রিয়তা। কর্তৃপক্ষদের সংগ্রে একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রিন্সিপালের) কাজ ছাড়িয়া দিলেন। চতুর্থ—লোকাপেক্ষা করিতেন না। একটি শিক্ষককে ভালবাসিতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইব্বড়ো ভাতের কাপড় বগলে করে এসে উপস্থিত। পঞ্চম—মাতৃভন্তি ও মনের বল। মা বালয়াছেন, ঈশ্বর তৃমি যদি এই বিবাহে (দ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারী মন খারাপ হবে,—তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, নোকা নাই, সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ রাত্রেই বীরসিংহায় মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত! বললেন—মা, এসেছি!

#### 🏿 খ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের প্রজা ও সম্ভাষণ 🖠

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন ও কিয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন, জল খাবো। দেখিতে দেখিতে বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বেণ্ডের উপর বাসতেছেন। একটি ১৭/১৮ বছরের ছেলে সেই বেণ্ডে বাসিয়া আছে—বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশ্বনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট, ঋষির অন্তদ্যিট ছেলের অন্তরের ভাব সব ব্রিয়াছেন। একট্ব সরিয়া বাসলেন ও ভাবে বালতেছেন, "মা! এ ছেলের বড় সংসারাসক্তি! তোমার অবিদ্যার সংসার! এ অবিদ্যার ছেলে!"

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শ্বধ্ব অর্থকরী বিদ্যা উপার্জন তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা কি ঠাকুর বলিতেছেন ?

বিদ্যাসাগর বাসত হইয়া একজনকে জল আনিতে বলিলেন, ও মাণ্টারকে জিল্ঞাসা করিতেছেন, কিছু খাবার আনিলে ইনি খাবেন কি? তিনি বলিলেন, আল্ঞা আন্নন না। বিদ্যাসাগর বাসত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগ্নিল মিঠাই আনিলেন ও বলিলেন, এগ্নিল বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে কিছু খাইতে দেওয়া হইল, হাজরা, ভবনাথও কিছু পাইলেন। মাণ্টারকে দিতে আসিলে পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, "ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচে ব্রা।" ঠাকুর একটি ভক্ক ছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বলিতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে

ঠাকুরের সম্মাথে বসে ছিল। ঠাকুর বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ সং, আর অনতঃসার যেমন ফলগ্রনদী, উপরে বালি, একট্র খ্র্ডলেই ভিতরে জল বইছে দেখা যায়!"

মিণ্টিম,থের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সংগ্য কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট কেহ দাঁড়াইয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ--আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হন্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখ্ছি। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান! (হাস্য)।
গ্রীরামকৃষ্ণ—না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর ৰও,
তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীরসম্দ্র! (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগর—তা বলতে পারেন বটে। বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

#### [বিদ্যাসাগরের সাত্ত্বিক কর্ম-'ভূমিও সিম্ধপ্রের']

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বপূণ থেকে দয়া হয়।
দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগ্র্ণ—
সত্ত্বের রজোগর্ণ, এতে দােষ নাই। শ্রুকদেবাদি লােকশিক্ষার জন্য দয়া রেথেছিলেন—ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অল্লদান করছাে,
এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে
নামের জন্য, প্রণ্যের জন্য, তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিন্ধ ত তুমি
আছই।"

বিদ্যাসাগর—মহাশয়, কেমন ক'রে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আল্ম পটল সিন্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা তুমি তো খ্ব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাই বাটা সিন্ধ তো শক্তই হয়! (সকলের হাস্য)।
শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি তা নয় গো: শৃধ্ব পশ্ডিতগ্বলো দরকচা পড়া! না
এদিক, না ওদিক। শকুনি খব উচ্চতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শৃধ্ব
পশ্ডিত শ্বনতেই পশ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাণ্ডনে আসন্তি—শকুনির
মত পচা মড়া খ্রুজছে। আসন্তি অবিদ্যার সংসারে। দয়া, ভত্তি. বৈরাগ্য
বিদ্যার ঐশ্বর্থ।

।বদ্যাসাগর চুপ করিয়া শ্নিতেছেন। সকলেই একদ্ভেট এই আনন্দময় প্রব্যুক্তে দর্শন ও তাঁহার কথাম্ত পান করিতেছেন।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ठाकूत श्रीतामकृष्य खानत्याश वा त्वमान्छ विठात

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত। যথন সংস্কৃত কলেজে পড়িতেন, তথন নিজের শ্রেণীর সর্বোৎকৃণ্ট ছাত্র ছিলেন। প্রতি পরীক্ষার প্রথম হইতেন ও স্বর্ণ-পদকাদি (Medal) বা ছাত্রবৃত্তি পাইতেন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যাপক হইয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ পারদাশিতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গ্রেণে নিজে চেণ্টা করিয়া ইংরেজী শিহিয়াছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। তিনি দর্শনাদি প্রণ্থ পড়িয়াছিলেন। মাণ্টার একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আপনার হিন্দ্র্দর্শন কির্পে লাগে? তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার তো বোধ হয়,—ওরা যা ব্রুতে গেছে, ব্রুঝাতে পারে নাই।' হিন্দ্র্দের ন্যায় শ্রাদ্ধাদি ধর্মকর্ম সমস্ত করিতেন, গলায় উপবীত ধারণ করিতেন, বাঙগালায় যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে 'শ্রীশ্রীহরিশরণম্'' ভগবানের এই বন্দনা আগে করিতেন।

মান্টার আর একদিন তাঁহার মুখে শুনিরাছিলেন, তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধে কির্প ভাবেন। বিদ্যাসাগর বলিয়াছিলেন, 'তাঁকে তো জানবার যো নাই! এখন কর্তব্য কি? আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এর্প হওয়া উচিত যে, সকলে যদি সের্প হয়, প্থিবী দ্বর্গ হ'য়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেন্টা করা উচিত যাতে জগতের মধ্যল হয়।'

বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপশ্চিত। ষড়দশনি পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন বৃক্তি ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানা যায় না।

শ্রীরামক্ষ-ব্রহ্ম-বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।

#### | Problem of Evil\_ব্ৰহ্ম নিলিপত-জীবেরই সম্বধ্ধে দঃখাদি ]

"এই জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দ্বইই আছে; জ্ঞান ভক্তি আছে আবার কামিনীকাণ্ডনও আছে, সংও আছে, অসংও আছে। ভালও আছে আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নিলিশ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সং অসং জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না।

''যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল ক'রুছে। প্রদীপ নির্লিণ্ড।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচে, আবার দুন্টের উপরও দিচে।

"যদি বল দ্বংখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, ও সব জীবের পক্ষে। রক্ষ নিলিপ্তি। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না।

#### [ ব্ৰহ্ম জনিৰ চনীয় অৰ্গদেশ্যম্—The Unknown and Unknowable ]

"ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিণ্ট হয়ে গেছে। বেদ, পরাণ, তল্ব, ষড়দর্শন, সব এপটো হ'য়ে গেছে! মুখে পড়া হ'য়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এপটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিণ্ট হয় নাই, সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বল্তে পারে নাই।"

বিদ্যাসাগর (বন্ধন্দের প্রতি)—বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি ন্তন কথা শিখলাম। রক্ষ উচ্ছিন্ট হন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে, বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বংসর পরে তা'রা গ্রুর্গৃহ থেকে ফিরে এলাে, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরপে হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাপ! তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কির্প বল দেখি?' বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শেলাক ব'লে ব'লে বক্ষের স্বর্প ব্ঝাতে লাগলাে! বাপ চুপ ক'রে রইলেন। যখন ছােট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হে'টম্থে চুপ ক'রে রইল। ম্থে কোন কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ম হ'য়ে ছােট ছেলেকে বল্লেন, 'বাপ্থ! তুমিই একট্ব ব্ঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা ম্থে বলা যায় না।'

"মান্য মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পি'পড়ে চিনির পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল. আর এক দানা মুখে ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সব পাহাড়টি লয়ে যাব। ক্ষ্মুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যমনের অতীত।

"যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শ্কদেবাদি না হয় ডেও পি'পড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে কর্ক।

#### [ बच्च मिक्रमानम स्वत्भ-निविकल्भ मर्गाध ও बच्चछाने ]

"তবে বেদে প্রাণে যা বলেছে—সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে এলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে বলে,—'ও! কি দেখলনে । কি হিল্লোল কল্লোল।' ব্রন্ধের কথাও সেই রকম। বেদে আছে—িতনি আনন্দস্বর্প—সচিদানন্দ। শনুকদেবাদি এই ব্রশ্বসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামন নাই। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার যো নাই।

"সমাধিশ্থ হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন হয়—সে অবস্থায় বিচার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, মান্য চুপ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বল্বার শক্তি থাকে না।

"লন্ণের ছবি (লবণ প্রতিলিকা) সমনুদ্র মাপতে গিছ্লো। (সকলের হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হ'ল না। যাই নামা অর্মান গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?"

একজন প্রশ্ন করিলেন, "সমাধিস্থ ব্যক্তি, যাঁহার রক্ষজ্ঞান হয়েছে তিনি কি আর কথা কন না?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রতি)—শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার আমি রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার। ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যথন পাকা ঘি'য়ে আবার কাঁচা লর্নিচ পড়ে—তথ্যন আর একবার ছাাঁক কল্ কল্ করে। যথন কাঁচা লর্নিচকে পাকা করে, তথন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিন্থ প্র্যুষ লোকশিক্ষা দিবার জনা আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়।

"যতক্ষণ মৌমাছি ফর্লে না বসে ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফর্লে বসে মধ্ পান করতে আরশ্ভ ক'রলে চুপ হয়ে যায়। মধ্পান করবার পর মাতাল হয়ে আবার কথনও কথনও গ্রন গ্রন করে।

"পর্কুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়।" (হাস্য)।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অশৈবতবাদ, বিশিষ্টাশৈবতবাদ ও শৈবতবাদ্ এই তিনের সমশ্বয়

Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non Dualism and Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ— ক্ষষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয় বৃদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। শ্বিরা কত খাট্তো। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমদত দিন ধ্যান চিন্তা ক'রত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছ্ব ফলম্ল খেত। দেখা, শ্বা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ ক'রতো।

"কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবৃদ্ধি যায় না। এ অবস্থায় 'সোহহং' বলা ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার 'আমিই ব্রহ্ম' বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় ত্যাগ কর্তে পারে না, যাদের 'আমি' কোন মতে যাচ্চে না, তাদের 'আমি দাস' 'আমি ভক্ত' এ অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।

"জ্ঞানী 'নেতি' 'নেতি' করে বিষয় বৃদ্ধি ত্যাগ করে, তবে ব্রহ্মকে জান্তে পারে। যেমন সিণ্ডির ধাপ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পেণছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী যিনি বিশেষরূপে তাঁর সংগে আলাপ করেন তিনি আরও কিছু দর্শন করেন। তিনি দৈখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী,—সেই ইণ্ট, চৃণ, স্বুর্রিকতেই, সিণ্ডিও তৈয়ারী। 'নেতি' 'নেতি' ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তিনিই জীব জগং হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যিনি নিগুণি, তিনিই সগুণ।

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা
সমাধিদথ হ'য়ে ব্রহ্ম দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগং
তিনিই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা
যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে, তিনি আমি, তিনিই জীব জগং সব।
এরই নাম বিজ্ঞান।

''জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভব্তির পথও পথ। আবার ভব্তির পথও পথ। জ্ঞানযোগও সত্য ভব্তিপথও সত্য, সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তিনি মতক্ষণ 'জামি' রেখে দেন, ততক্ষণ ভব্তিপথই সোজা।

"বিজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, নিষ্ক্রিয়, স্মের্বং। এই জগং সংসার তাঁর সত্ত রক্ষা তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে। তিনি নির্দিণ্ড।

"বিজ্ঞানী দেখে যিনিই ব্ৰহ্ম তিনিই ভগবান: যিনিই গুণাতীত, তিনিই যড়েশ্বর্যপূর্ণ ভগবান। এই জীব জগং, মন বৃদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ সব তাঁর ঐশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাব্রুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো বিকিয়ে গেলো সে বাব্ কিসের বাব্। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষট্ডেশ্বর্যপূর্ণ। সে ব্যক্তির যদি ঐশ্বর্য না থাক্তো তা হ'লে কে মানতো। (সকলের হাস্য।)

# [বিভূর্পে এক-কিম্তু শক্তিবিশেষ ]

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষর। কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কার, বেশী শক্তি, কার, কম শক্তি।" বিদ্যাসাগর—তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন? শ্রীরামকৃষ্ণ-তিনি বিভূর্পে সর্বভূতে আছেন। পি'পড়েতে পর্য•ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়. আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায় আর তা না হ'লে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার দয়া, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি এ কথা মানো কি না? বিদ্যাসাগর মূদ্র মূদ্র হাসিতেছেন।

#### িশ্বাধ্য পাণ্ডিতা, পঃথিগত বিদ্যা অসার—ভক্তিই সার ]

শ্রীরামকৃষ্ণ--শ্বধ্ব পাণ্ডিত্যে কিছ্ব না। তাঁকে পাবার উপায় তাঁকে জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর পর্বথিতে কি আছে, একজন জিজ্ঞাসা ক'রলে, সাধ্ব খুলে দেখালে। পাতায় পাতায় 'ওঁ রামঃ' লেখা রয়েছে—আর কিছুই লেখা নাই!

"গীতার অর্থ কি? দশবার বললে যা হয়। গীতা' 'গীতা', দশবার বলতে গেলে, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতায় এই শিক্ষা,—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেন্টা কর। সাধ্যই হোক্, সংসারীই হোক, মন থেকে সব আসন্তি ত্যাগ করতে হয়।

"হৈতন্যদেব যথন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ কর্রছিলেন—দেখলেন একজন গীতা প'ড়ছে। আর একজন একট্ব দুরে বসে শ্বনছে, আর কাঁদছে—কে'দে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব ব্রুমতে পারছো? সে বল্লে ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছুই ব্রুবতে পার্রাছ না। তিনি জিল্লাসা ক'রলেন তবে কেন কাঁদছো? ভক্তটি বল্লে, আমি দেখছি অর্জ'নের রথ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্বন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদুছি।"

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

#### ভব্তিযোগের রহস্য

#### The Secret of Dualism

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজ্ঞানী কেন ভব্তি লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে 'আমি' যায় না। সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ জীবের 'অহং' যায় না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ফুেক্ডি বেরিয়েছে। (সকলের হাস্য)!

"জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এসে পড়ে! স্বপনে বাঘ দেখেছিলে, তারপর জাগলে, তব্ও তোমার ব্বক দ্বড়দ্বড় ক'রছে। জীবের আমি ল'য়েই ত যত যক্রণা। গর্ব 'হাদ্বা' (আমি) 'হাদ্বা' (আমি) করে, তাই ত অত যক্রণা। লাঙলে জোড়ে, রোদ ব্ছিট গায়ের উপর দিয়ে যায়, আবার কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জ্বতো হয়, ঢোল হয়,—তখন খ্ব পেটে। (হাস্য)।

"তব্ৰ নিস্তার নাই। শেষে নাড়ী-ভূড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই তাঁতে ধ্নন্বীর যক্ত হয়। তখন আর 'আমি' বলে না, তখন বলে 'তুহ্ব' (অর্থাণ 'তুমি', 'তুমি')। যখন 'তুমি', 'তুমি' বলে তখন নিস্তার। হে ঈশ্বর আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হন্মান, তুমি আমায় কি ভাবে দেখো? হন্মান বললে, রাম! যখন 'আমি' বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি।

"সেব্য সেবক ভাবই ভাল। 'আমি' ত যাবার নয়। তবে থাক্ শালা 'দাস আমি' হ'য়ে।

## [বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা—'আমি ও আমার' অজ্ঞান ]

"আমি ও আমার' এই দ্ব'টি অজ্ঞান। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা.' 'আমার বিদ্যা.' 'আমার এই সব ঐশ্বর্য',' এই যে ভাব, এটি অজ্ঞান থেকে হয়। 'হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর এ সব তোমার জিনিস—বাড়ি, পরিবার, ছেলে-প্রলে, লোকজন বন্ধ্ব-বান্ধব, এ সব তোমার জিনিস'—এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়।

"ম্তৃাকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছ্রই থাকবে না। এখানে কতকগর্নাল কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁরে বাড়ি কলকাতায় কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যদি কেউ দেখতে আসে, তা বলে 'এ বাগানটি আমাদের,' 'এ পত্নকুর আমাদের পত্নকুর।' কিন্তু কোন দোষ দেখে বাব, যদি ছাড়িয়ে দেয়, তার আমের সিন্দ, কটা লয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না ; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দর্কটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য)

"ভগবান দ্বই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, 'মা! ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দি'ব—তখন একবার হাসেন; এই ব'লে হাসেন, আমি মার্রাছ, আর এ কি না বলে আমি বাঁচাব! কবিরাজ ভাবছে, আমি কর্ত্তা, ঈশ্বর যে কর্ত্তা, এ কথা ভূলে গেছে। তারপর যথন দুই ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে 'এ দিকটা আমার, ওদিকটা তোমার,' তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন ; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বল্ছে, 'এ জায়গা আমার আর তোমার।'

#### [উপায়—বিশ্বাস ও ভব্তি ]

"তাঁকে কি বিচার ক'রে জানা যায়? তাঁর দাস হ'য়ে তাঁর শরণাগত হ'য়ে তাঁকে ডাক।

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—"আচ্ছা তোমার কি ভাব?"

বিদ্যাসাগর মৃদ্র মৃদ্র হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বল্ব।" (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)-তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার ক'রে জানা যায় না। এই বলিয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধরিলেন—

# [ ঈশ্বর অগম্য ও অপার ]

কে জানে কালী কেমন? ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥ মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন। काली भष्मवरत इश्म मरत, इश्मी तृर्भ करत त्रमण॥ আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন। তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।। মায়ের উদরে ব্রহ্মান্ড ভান্ড প্রকান্ড তা জান কেমন। মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন।। প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধ্র তরণ। আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।।

"দেখলে, কালীর উদরে ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন! বলছে, 'ষড়দর্শনে না পায় দরশন'—পাণিডত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না।

#### [বিশ্বাসের জোর-স্কেশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক ]

"বিশ্বাস আর ভক্তি চাই—বিশ্বাসের কত জোর শ্নন। একজন লঞ্চা থেকে সম্দ্র পার হ'বে, বিভীষণ বল্লে, এই জিনিসটি কাপড়ের খ্লৈটে বেশ্বে লও। তাহ'লে নির্বিঘ্যে চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু খ্লে দেখো না; খ্লে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সম্দ্রের উপর দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। বিশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, বিভীষণ এমন কি জিনিস বেশ্বে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পাচ্ছি। এই ব'লে কাপড়ের খ্টেটি খ্লে দেখে, যে শ্ব্র্ 'রাম' নাম লেখা একটি পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ এই জিনিস! ভাবাও যা, অমনি ডুবে যাওয়া।

"কথায় বলে হন্মানের 'রাম' নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গ্রেণ সাগর লংঘন করলে! কিল্ড স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল!

"যদি তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে পাপই কর্ক, আর মহাপাত**কই কর্**ক, কিছ্বতেই ভয় নাই।

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম গাহিতেছেন—

আমি 'দ্বুগা দ্বুগা' বলে মা যদি মরি। আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী। নাশি গো রাহ্মণ, হত্যা করি দ্রুণ, স্বরাপান আদি বিনাশি নারী। এ সব পাতক, না ভাবি তিলেক, বহ্মপদ নিতে পারি।

# ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য

The end of life

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিশ্বাস আর ভব্তি। তাঁকে ভব্তিতে সহজে পাওয়া যায়। তিনি ভাবের বিষয়।

এ কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধরিলেন :—
মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে॥
অগ্রে শশী বশীভূত কর তব শক্তি সারে।
গুরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হ'লে সে ল্কোবে রে॥
বড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্মসারে।

সে যে ভব্তি রসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পূরে॥ সে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে। হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে u প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে। সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁডি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥

#### ঠাকুর সমাধিমণ্দিরে

গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিদ্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জলিবন্ধ! দেহ উন্নত ও দিথর! নেত্রন্বয় দপন্দহীন! সেই বেণ্ডের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া পা ঝুলাইয়া বাসিয়া আছেন! সকলে উদগ্রীব হইয়া এক অভ্যুত অবস্থা দেখিতেছেন। পশ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদ্রণ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর প্রকৃতিন্থ হইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহার্স্যে কথা কহিতেছেন।—"ভাব ভক্তি. এর মানে-তাঁকে ভালবাসা। যিনিই ব্রহ্ম তাঁকেই 'মা' বলে ডাকছে।

"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে। সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

"রামপ্রসাদ মনকে বল্ছে—'ঠারে ঠোরে' ব্রুঝতে। এই ব্রুঝতে বল্ছে যে বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে—তাঁকেই আমি মা বলে ডাকছি। যিনিই নিগ্রেণ, তিনিই সগুণ: যিনিই ব্রহ্ম,তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয় ব'লে বোধ হয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন ভাবি স্ভিট, দ্থিতি, প্রলয় করছেন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি।

"ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। যেমন অণিন আর দাহিকা শক্তি, অণিন বল্লেই দাহিকা শান্তি বুঝা যায়; দাহিকা শান্তি বল্লেই আগন বুঝা যায়; একটিকে মানলেই আর একটিকে মানা হ'য়ে যায়।

"তাঁকেই 'মা' ব'লে ডাকা হচ্ছে। 'মা' বড় ভালবাসার জিনিস কি না। ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, ভান্ত, ভালবাসা আর বিশ্বাস। আব একটা গান শোন—

# [ উপায়—আগে বিশ্বাস—তারপর ভব্তি ]

"ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। (ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ ম্ল সে প্রতায়॥ কলিপদ সুধাহদে, চিত্ত যদি রয় (যদি চিত্ত ভূবে রয়)। তবে প্জা, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই কিছু নয়॥ ''চিত্ত তম্পত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা। 'সুধা হুদ,' কি না অমুহতর হুদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। এ যে সুধার হুদ! অম্তের সাগর। বেদে তাঁকে 'অম্ত' বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না— অমর হয়।

# [নিম্কাম কর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার] Sri Ramakrishna and the European ideal of work

"প্জা হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছ্ই কিছ্ নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তা'হলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার?

"তুমি যে সব কর্ম কর্ছো, এ সব সংকর্ম। যদি 'আমি কর্তা' এই অহঙকার ত্যাগ করে নিন্কামভাবে ক'রতে পারো, তা'হলে খ্ব ভাল। এই নিন্কাম কর্ম ক'র্তে ক'র্তে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইর্প নিন্কাম কর্ম ক'রতে ক'র্তে ঈশ্বর লাভ হয়।

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভত্তি ভালবাসা আসবে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহদেথর বউ, পেটে যখন ছেলে হয়—শাশ্বড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। যতই মাস বাড়ে, শাশড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম কর্তে দেয় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (হাস্য)। তুমি যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কর্ম ক'রতে পারলে চিত্তশ্বদ্ধি হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আস্বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পার্বে। জগতের উপকার মান্যে করে না, তিনিই ক'রছেন; যিনি চন্দ্র স্থা করেছেন, যিনি মা বাপের দেনহ, যিনি মহতের ভিতর দয়া, যিনি সাধ্ব ভক্তের ভিতর ভক্তি দিয়েছেন। যে লোক কামনাশ্ব্য হয়ে কর্ম কর্বে সে নিজের মঙ্গল ক'রবে।

## [ निकाम कर्यात छरण्यमा-नेप्यत पर्णान ]

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একট্ব মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। গৃহঙ্গের বৌর ছেলে হলে ছেলেটিকেই নিয়ে থাকে; ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশ্বড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)।

"আরো এগিয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল;—রক্ষচারী বঙ্গে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, र्जिन जीगरत यराज वर्लाष्ट्रालन, ठम्मन गाष्ट्र পर्यन्ज राज यराज वरानन नाहै। এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খনি। আবার কিছ্বদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হ'য়ে গেল।

"নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সংখ্য কথা কচ্ছি! (সকলে নিঃশব্দ)।

# সপ্তম পরিচ্চেদ ঠাকুর অহেতৃক কুপাসিন্ধ,

সকলে অবাক্ ও নিস্তথ্য হইয়া এই সকল কথা শ্বনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বার্ণবাদিনী শ্রীরামকুষ্ণের জিহুরাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলের জনা কথা বলিতেছেন। রাত্রি হইতেছে: নয়টা বাজে। ঠাকুর এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন-তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরুণের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই!

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—তা আপনি বলতে পাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ গো; অনেক বাব, জানে না চাকর বাকরের নাম (সকলের হাস্য)—বা বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।

কথাবার্তা শর্নিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একট্র চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমংকার জায়গা।

বিদ্যাসাগর—যাবো বই কি। আপনি এলেন আর আমি যাবো না! শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে? ছি! ছি!

বিদ্যাসাগর—সে কি! এমন কথা বল্লেন কেন? আমায় ব্রবিয়ে দিন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আমরা জেলেডিঙ্গ। (সকলের হাস্য)। খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)।

বিদ্যাসাগ্র সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন। শ্রীরামকুষ্ণ (সহাস্যে)—তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যো)—হাঁ এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)। মাষ্টার (স্বগতঃ)—নবান্রাগের বর্ষা, নবান্রাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে!

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন, ভক্তসংখ্য। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সংখ্য দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন কেন? মলে মন্ত্র কপিতেছেন; জপিতে জপিতে ভাবাবিন্ট হইয়াছেন। **অহেডুক কৃপাসিন্ধ**! বৃঝি ্যাইবার সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মণ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তসংগ সি<sup>4</sup>ড়ি দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিরা আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন সংগে আগে আগে যাইতেছেন—হাতে বাতি, পথ দেখাইয়া আগে আগে বাইতেছেন। শ্রাবণ কৃষ্ণাষষ্ঠী, এখনও চাঁদ উঠে নাই। তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিরা ফটকেব দিকে আসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ্য ফটকের কাছে যাই পেণছিলেন, সকলে একটি স্কুদর দ্শা দেখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সম্মুখে বাংগালীর পরিচ্ছদধারী একটি গোরবর্ণ শমশ্রুধারী প্রুর্ষ, বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মাথায় শিখদিগের ন্যায় শ্রুহ্র পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন প্রুর্ষিট শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবামাত্র মাটিতে উষ্ণীযসমেত মঙ্গতক অবল্বণিঠত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি দাঁড়াইলে ঠাকুর বলিলেন, "বলরম! ড্মি? এত বাত্রে?"

বলরাম (সহাস্যে)—আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ— ভিতরে কেন যাও নাই ?

বলবাম—আজ্ঞা সকলে আপনার কথাবার্তা শ্বনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা। এই বলিয়া বলবাম হাসিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন।

বিদ্যাসাগর (মাণ্টারের প্রতি মৃদ্বস্বরে)—ভাড়া কি দেব ?

মাষ্টার – আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

গাড়ী উত্তরাভিম্বথ হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়িতে যাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ব্বিঝ ভাবিতেছেন, এ মহাপ্রুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর বলছেন ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।

#### দ্বিতীয় খণ্ড

#### ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসংগ্র

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত—সাধনা ও যোগতত্ত্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসংগে বিরাজ করিতেছেন। বৃহস্পতি-বার শ্রাবণ, শ্রোদশমা তিথি **২৪শে আগস্ট** ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। শ্রীয্ত্ত রামলাল ঠাকুরের দ্রাতৃত্পত্ত,—কালীবাড়িতে প্রজা করেন। মান্টার আসিয়া দেখিলেন উত্তরপ্রের লম্বা বারান্দায় ঠাকুর হাজরার নিকট দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন। তিনি আসিয়া ভূমিন্ট হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপশ্ম বন্দনা করিলেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাণ্টারকে বলিতেছেন —"আর দ্ব-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটাম্বটি একে নিয়ে তারপর বসে বসে রঙ্ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দো'মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রং—পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তৃত কেবল চাপা রয়েছে। কতকগর্বাল সংকাজ ক'রছে—কিন্তু অন্তরে কি আছে তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন.—জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়।

ঠাকুর মাষ্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন,—আবার কখনও কখনও বারান্দায় বেডাইতেছেন।

### [ সাধনা-কামিনী-কাণ্ডনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একট্র সাধন চাই। মান্টার—সাধন কি বরাবর করতে হয় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—না,—প্রথমটা, একটা উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার পর আর বেশী পরিশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে হয়,—সেইটাকু পার হয়ে গেলে আর না। যদি বাঁক পার হ'ল আর অনুক্ল হাওয়া বইল, তখন মাঝি আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠেকিয়ে রাখে,—তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত ক'রে তামাক সাজতে বসে। কামিনী কাঞ্চনের ঝড় তুফানগ্লো কাটিয়ে গেলে তখন শান্তি।

#### [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব—যোগভ্রন্ট—যোগাবস্থা— 'নিবাতনিম্কুম্পামব প্রদীপম্'—যোগের ব্যাঘাত |

"কার্ কার্ যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনীকাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত। যোগভ্রুট হয়ে সংসারে এসে পড়ে,—হয়ত ভোগের বাসনা কিছ্ ছিল। সেইগ্লো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বুরের দিকে যাবে,—আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্কা কল জান?"

মাষ্টার—আজ্ঞে না—দেখি নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বর্জাশ লাগান দিড় বাঁধা থাকে। বর্জাশতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অর্মান সড়াৎ করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উচ্ব দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইর্পই হয়ে যায়।

"নিক্তি, এক দিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা উপরের কাটার সংগে এক-হয় না। নীচের কাটাটি মন—উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নীচের কাটাটি উপরের কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ।

"মন স্থির না হলে যোগ হয় না। সংসার হাওয়া মনর্প দীপকে সর্বদা চণ্ডল ক'রছে। ঐ দীপটা যদি আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়।

'"কামিনীকাণ্ডনই **যোগের ব্যাঘাত।** বস্তু বিচার করবে। মেয়েমান্বের শরীরে কি আছে—রস্তু, মাংস, চবি, নাড়ীভূড়ি, কৃমি, মৃত, বিষ্ঠা এই সব। সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন?

"আমি রাজসিক ভাবের আরোপ করতাম—ত্যাগ কর্বার জন্য। সাধ হর্মেছিল সাঁচ্চা জরীর পোষাক পরবো, আঙটি আগ্লুলে দেব, নল দিয়ে গ্র্ডার্ডাত তামাক খাব। সাঁচ্চা জরীর পোষাক পরলাম—এরা (মথ্র বাব্) আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম,—মন এর নাম সাঁচ্চা জরীর পোষাক! তখন সেগ্লোকে খুলে ফেলে দিলাম। আর ভাল লাগল না। বললাম মন, এরই নাম শাল—এরই নাম আঙটি! এরই নাম নল দিয়ে গ্র্ডার্ডাত্তামাক খাওয়া! সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপূর্বের বারান্দায়, ঘরের দ্বারের কাছে ঠাকুর মণির সহিত নিভূতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)--যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই

আত্মপথ। চক্ষ্ম ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

র্মাণ-্যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ গ্রের্শিষ্য সংবাদ--গ্রহাকথা

সন্ধা হইল। ফরাস কালীমন্দিরে ও রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান। ঘরে আলো জনলিয়া দিল। ঠাকর ছোট খাট্টিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধনে। দেওয়া হইয়াছে। একপাশের্ব একটি পিলস্বজে প্রদীপ জবলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পবে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। 'কালীবাডিতে আবতি হইতেছে। শুক্রা দশমী তিথি, চতদি'কে চাঁদেব আলো।

আরতির কিয়ংক্ষণ পরে শ্রীরামক্ষ ছোট খার্টটিতে বসিয়া মণির সহিত একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বসিয়া আছেন।

#### কিম'ণোবাধিকারকেত মা ফলেষ, কদাচন

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)-নিম্কাম কর্ম করবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে কর্ম করে সে ভাল কাজ.—নিন্কাম কর্ম করবার চেণ্টা করে।

মণি--আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে কি ঈশ্বর পাওয়া যায়? রাম আর কাম কি একসংখ্য হয়? হিন্দীতে একটা কথা সেদিন প্রভলাম।

"যাহাঁ রাম তাহাঁ নাহি কাম, যাহাঁ কাম তাহাঁ নাহি রাম।"

শ্রীরামকুষ্ণ কর্ম সকলেই করে—তাঁর নাম গুণ করা এও কর্ম— সোহহংবাদীদের 'আমিই সেই' এই চিন্তাও কর্ম নিঃশ্বাস ফেলা, এও কর্ম। কর্মত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম করবে.—কিন্ত ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করবে।

মাণ-আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশী হয় এ চেণ্টা কি করতে পারি?

শ্রীরামক্ষ-বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশী উপায়ের চেণ্টা করবে কিন্ত সদ্পায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকাতে যদি ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই।

মণি- আজ্ঞা, পরিবারদের উপর কর্তব্য কত দিন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাদের খাওয়া পরার কন্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখীর ছানা খ;েট খেতে শিখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোকর মারে।

মাণ-কর্ম কত দিন কর্তে হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ--ফল লাভ হলে আর ফ্রল থাকে না। ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম আর করতে হয় না। মনও লাগে না।

"মাতাল বেশী মদ খেয়ে হ'শে রাখতে পারে না—দ্ব'আনা খেলে কাজকর্ম চলতে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগ্রেবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। ভয় নাই। গ্রুম্থের বউ অন্তঃসত্তা হলে শাশ্বড়ী রূমে রূমে কর্ম কর্ম কিয়েয়ে দেয়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলেটি হ'লে ঐটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে।

''যে কটা কর্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাড়ির রাঁধাবাড়া আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না,—তখন ভাকাডাকি করলেও আর আসবে না।

#### [ ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি? উপায় কি? ]

মণি—আজ্ঞা, ঈশ্বরলাভ এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে? আর কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণবরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে,—প্রবর্ত্তক, সাধক, সিম্ধ আর সিম্ধের সিম্ধ। যিনি সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্ত্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে,—প্রজা, জপ, ধ্যান, নামকীর্ত্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক। যে ব্যক্তি ঈশ্বর আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিম্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা আছে,—অন্ধকার ঘর, বাব্ব শ্বয়ে আছে। বাব্বকে একজন হাত্ডে হাত্ডে খ্রুছে। একটা কোঁচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নেতি, নেতি, নেতি। শেষে বাব্বর গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, 'ইহ' এই বাব্ব—অর্থাৎ 'অস্তি' বোধ হয়েছে। বাব্বকে লাভ হয়েছে কিম্তু বিশেষ রপে জানা হয় নাই।

"আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিন্ধের সিন্ধ। বাব্র সংগ্র যদি বিশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবন্ধা—যদি ঈশ্বরের সংগ্র প্রেম ভক্তির শ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিন্ধ সে ঈশ্বরকে পেরেছে বটে,—বিনি সিন্ধের সিন্ধ তিনি ঈশ্বরের সংগ্র বিশেষরূপে আলাপ করেছেন।

"কিন্তু তাঁকে লাভ করতে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। **শান্ত,** দাস্য, সধ্য, বাংসল্য বা মধুর।

"শান্ত- খ্যাবের ছিল। তাদের অন্য কিছ্ব ভোগ করবার বাসনা ছিল না। যেমন স্থার স্বামীতে নিষ্ঠা.—সে জানে আমার পতি কন্দর্প।

"দাস্য—যেমন হন্মানের। রামের কাজ করবার সময় সিংহ তুল্য। স্ত্রীরও দাস্য ভাব থাকে,—দ্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে— যশোদাবও ছিল।

"সথা--বন্ধুর ভাব: এস. এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কথন এ'টো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাডে চডছে।

"বাৎসল্য--যেমন যশোদার। স্ত্রীরও কতকটা থাকে.--স্বামীকে প্রাণ চিরে খাওরায়। ছেলেটি পেট ভ'রে খেলে তবেই মা সন্তুন্ট। যশোদা, কৃষ্ণ খাবে বলে ননী হাতে করে বেডাতেন।

"মধ্র—যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধ্র ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আছে—শান্ত, দাস্য, সথ্য, বাৎসল্য।"

মণি--স্পবরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়?

প্রীরামকৃষ্ণ – তাঁকে চর্ম চক্ষে দেখা যায় না। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়-তার প্রেমের চক্ষ্ম প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে,-সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়।

এই কথা শ্বনিয়া মণি হো, হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরক্ত না হইয়া আবার বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ —এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।

মণি আবার গশ্ভীর হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না এলে হয় না। খুব ভালবাসা व'ला তবেই ত চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খৢয় ন্যাবা হ'লে তবেই চারিদক হলদে দেখা যায়।

"তথন আবার 'তিনিই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হ'লে বলে, 'আমিই কালী'।

"গোপীরা প্রেমোন্মন্ত হয়ে বলতে লাগল, 'আমিই কৃষ্ণ'।

"তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'রলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়,—যেমন প্রদীপের শিখার দিকে যদি একদ্রেট চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারিদিক শিখাম্য দেখা যায়।"

#### সিশ্বর দর্শন কি মন্তিন্কের ভূল ? 'সংশয়ান্মা বিনশ্যতি' ]

মণি ভাবিতেছেন যে, সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়। ঠাকুর অত্তর্বামী, বলিতেছেন,—চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে অচৈতন্য হয় না। শিবনাথ বলেছিল, ঈশ্বরকে একশ'বার ভাবলে বেহেড্ হয়ে যায়। আমি তাকে বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে কি অচৈতন্য হয়?

মণি—আজ্ঞা, ব্বঝেছি। এ তো অনিত্য কোনও বিষয় চিন্তা করা নয়?— থিনি নিত্য চৈতন্য স্বর্প তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া)—এইটি তাঁর কৃপা—তাঁর কৃপা না হ'লে সন্দেহ ভঙ্গন হয় না।

"আত্মার সাক্ষাংকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না।

"তাঁর কৃপা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে—আর ভয় নাই। তিনি কৃপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর কণ্ট নাই।—তবে তাঁকে পাবার জন্য খ্ব ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্তে ডাক্তে—সাধনা কর্তে কর্তে তবে কৃপা হয়। ছেলে অনেক দোড়াদোড়ি কচ্ছে দেখে মার দয়া হয়। মা লাকিয়েছিল, এসে দেখা দেয়।"

মণি ভাবিতেছেন তিনি দোড়াদোড়ি কেন করান।—ঠাকুর অমনি বালিতেছেন, তার ইচ্ছা যে থানিক দোড়াদোড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তিনি লীলায় এই সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শক্তির্পিণী মার শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বে'ধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন ক'র্তে পার্লে তবেই ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে।

#### [ আদ্যাশক্তি মহামায়া ও শক্তিসাধনা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কুপা পেতে গেলে আদ্যাশন্তির্পিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনি মহামায়া। জগৎকে মৃশ্ধ করে স্টিট স্থিতি প্রলয় ক'রছেন। তিনি অজ্ঞান ক'রে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া ন্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে প'ড়ে থাক্লে বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায়—সেই নিত্য সচিদানন্দ প্র্র্বকে জানতে পারা যায় না। তাই প্রোণে কথা আছে—চন্ডীতে—মধ্কৈটভ\* বধের সময় ব্রহ্মাদি দেবতারা মহামায়ার স্তব করছেন।

"শন্তিই জগতের ম্লাধার। সেই আদ্যাশন্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে,—অবিদ্যা—মৃশ্ধ করে। **অবিদ্যা**—যা থেকে কামিনী কাণ্ডন—মৃশ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে ল'য়ে যায়।

<sup>•</sup> খং স্বাহা খং স্বধা খং হি বষটকার স্বরাখিকা। সুধাষমক্ষরে নিত্যে তিধামাত্রাখিকা স্থিতা॥

"সেই অবিদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শক্তির পূজা পর্শ্বতি। "তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে প্রজা,—দাসী ভাব, বীর ভাব, সন্তান ভাব। বীরভাব—অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা।

"শক্তি সাধনা—সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাকি নয়।

"আমি মার দাসী ভাবে, সখী ভাবে দুই বংসর ছিলাম। আমার কিন্তু সন্তান ভাব, দ্বীলোকের দতন মাতৃদ্তন মনে করি।

"মেয়েরা এক একটি শক্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে ছুরি থাকে, বাণ্গলা দেশে জাঁতি থাকে;—অর্থাৎ ওই শক্তিরপা কন্যার সাহায্যে বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে। এটি বীরভাব। আমি বীরভাবে প্রজা করি নাই। আমার সন্তানভাব।

"কন্যা শক্তিরপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,—বর বোকাটি পিছনে বসে থাকে? কন্যা কিন্ত নিঃশৃৎক।

> ि पर्भात्नत्र अत्र अध्वर्ष एक इम्र-नाना खान, खभता विम्हा-'Religion and Science'—সাত্তিক ও রাজসিক জ্ঞান |

শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পানর লাভ করলে তাঁর বাহিরের ঐশ্বর্য, তাঁর জগতের ঐশ্বর্য ভূল হ'য়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর ঐশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে মণন হলে ভত্তেব আর হিসাব থাকে না। নরেন্দ্রকে দেখলে 'তোর নাম কি. তোর বাড়ি কোথা'-এ সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার অবসর কই? হন্মানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি? হন্মান বল্লে, 'ভাই আমি বার তিথি নক্ষত্র এ সব কিছুই জানি না, আমি এক 'রাম' চিন্তা কবি।'

#### তৃতীয় খণ্ড

# শ্রীরামকৃষ্ণ 'বিজয়াদিবসে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভরসংগা

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# **हिन्यग्री मूर्जि शान-माज्या**न

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। বেলা ৯টা হইবে,—ছোট খাটটিতে বিশ্রাম করিতেছেন, মেজেতে মণি বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ বিজয়া, রবিবার ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ খৃটাব্দ আশ্বিন শ্রুক্রা দশমী তিথি। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার দ্রাতৃষ্পত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ও হাজরা মহাশয় বাস করিতেছেন। রাম, মনোমোহন, স্বরেশ, মাণ্টার, বলরাম ই'হারাও প্রায় প্রতি সংতাহে—ঠাকুরকে দশন করিয়া যান। বাব্রুরাম সবে দ্ব্' একবার দশন করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার প্রজার ছুটী হয়েছে?

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আমি সংতমী অন্টমী ও নবমী প্জার দিনে কেশব সেনের বাডিতে প্রত্যহ গিছলাম।

গ্রীরামকৃষ্ণ--বল কি গো!

মণি—দ্বাপ্জার বেশ ব্যাখ্যা শ্বনেছি।

গ্রীরামকৃষ্ণ-কি বল দেখি।

মণি—কেশব সেনের বাড়িতে রোজ সকালে উপাসনা হয়,—দশটা এগারোটা পর্যানত। সেই উপাসনার সময় তিনি দুর্গা প্রজার ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বল্লেন, যদি মাকে পাওয়া যায়—যদি মা দুর্গাকে কেউ হৃদয় মন্দিরে আনতে পারে—তা হলে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, আপনি আসেন। লক্ষ্মী অর্থাৎ ঐশ্বর্যা, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্রম, গণেশ অর্থাৎ সিশ্ধি, এ সব আপনি হয়ে যায়—মা যদি আসেন।

# [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তর্গণ ]

শ্রীযর্ত্ত ঠাকুর সকল বিবরণ শর্নিলেন ও মাঝে মাঝে কেশবের উপাসনা সম্বশ্যে প্রশন করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিতেছেন,—ভূমি এখানে ওখানে যেওনা—এইখানেই আসবে।

"যারা অন্তরণ্গ তারা কেবল এখানেই আসবে। নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা আমার অন্তরণ্গ। এরা সামান্য নয়। তুমি এদের একদিন খাইও! নরেন্দ্রকে তোমার কির্পু বোধ হয় ?" মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

গ্রীরামক্ষ-দেখ, নরেন্দ্রের কত গণে-গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায় আবার জিতেন্দ্রিয়, বলেছে বিয়ে করবে না,—ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন।

ঠাকুর মণির সহিত আবার কথা কহিতেছেন।

# नित्राकात ना नित्राकात-हिन्यशी भूजि धान-माज्धान |

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার আজকাল ঈশ্বরচিন্তা কির্পু হচ্ছে? তোমার সাকার ভাল লাগে,—না নিরাকার?

মণি—আজ্ঞা সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিন্তু মন স্থির করতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম সাকার ত বেশ।

মাণ-মাটির এই সব মূর্তি চিন্তা করা?

শ্রীরামকৃষ-কেন? চিন্ময়ী মূর্তি।

মাণ—আজ্ঞা, তা হলেও ত হাত পা ভাবতে হবে? কিল্তু এও ভাবছি যে প্রথমাকর্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না—আপনি বলে দিয়েছেন। আচ্ছা, তিনি ত নানার প ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে পারা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্-হা। তিনি (মা) গ্রে-ব্রহ্মময়ী স্বর্পা।

মণি চপ করিয়া আছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

মণি—আজ্ঞা, নিরাকারে কি রকম দেখা যায় ?—ও কি বর্ণনা করা যায় না ? শ্রীরামকৃষ্ণ (একট্র চিন্তা করিয়া)—ও কি রূপ জান?—

এই কথা বলিয়া ঠাকুর একট্র চুপ করিলেন। তৎপরে সাকার নিরাকার দর্শন কির্প অনুভূতি হয়, একটি কথা বলিয়া দিলেন। আবার ঠাকুর চুপ -কৰিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি জান এটি ঠিক ব্রুবতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের রত্ন যদি দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার তाला খूलতে হয়। তারপর রত্ন বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা দেওয়া ঘর-- দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, 'ঐ আমি দরজা খুললুম, সিন্দুকের তালা ভাগ্গল্ম—ঐ রত্ন বার করল্ম।' শুধু দাঁড়িয়ে ভাবলে ত হয় না। সাধন করা চাই।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বর—সকলই পন্থা—শ্রীব্রুদাবন দর্শন

# [ জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার—কুটীচক—তীর্থ কেন ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। অর্জান শ্রীকৃষ্ণকে দতব করছেন, তুমি পূর্ণ রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জানকে বল্লেন, আমি পূর্ণ রহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জারগায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, তুমি কি দেখছ? অর্জান বল্লে, আমি এক বৃহৎ গাছ দেখছি,—তাতে থোলো থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে দেখ দেখি ও থোলো থোলো কালো ফল নয়,—থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য ফলে রয়েছে—আমার মত। অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্মর্প বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে।

"কবীর দাসের নিরাকারের উপর খ্ব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথার কবীর দাস বল্ত, ওঁকে কি ভ'জব?—গোপীরা হাততালি দিত আর উনি বানর নাচ নাচতেন! (সহাস্যে) আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার আবার নিরাকারবাদীর কাছে নিরাকার।"

মণি (সহাস্যে)—যাঁর কথা হচ্ছে তিনিও (ঈশ্বর) যেমন অন্ত, **আপনিও** তেমনি অন্ত !—আপনার অন্ত পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তুমি বুঝে ফেলেছ!—কি জান—সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়।—সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘ্টা সব ঘর না পার হলে কি চিকে উঠে?—ঘ্টী যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না। মণি—অজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যোগী দুই প্রকার,—বহুদক আর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ করে বেড়াচ্ছে—যার মনে এখনও শার্চিত হয় নাই, তাকে বহুদক বলে। যে যোগী সব ঘুরে মন দ্থির করেছে, যার শান্তি হয়ে গেছে—সে এক জায়গায় আসন করে বসে—আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে কেবল উদ্দীপনের জনা।

"আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল,—হিন্দর, মুসলমান, খৃন্টান
—আবার শান্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছেই সকলি আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। "তীর্থে গেলাম তা এক একবার ভারী কন্ট হ'ত। কাশীতে সেজো বাব্দের সংগ্র রাজাবাব্দের বৈঠকখানায় গিয়েছিলাম। সেখানে দেখি তারা বিষয়ের কথা কচ্ছে!—টাকা, জমি, এই সব কথা। কথা শ্নে আমি কাঁদতে লাগলাম। বল্লাম, মা কোথায় আন্লি! দক্ষিণেশ্বরে যে আমি বেশ ছিলাম। পইরাগে দেখলাম,—সেই প্রকুর, সেই দ্বা, সেই গাছ, সেই তেতুল পাতা! কেবল তফাং পশ্চিমে লোকের ভূষির মত বাহ্যে। (ঠাকুর ও মণির হাস্য)।

"তবে তীথে উদ্দীপন হয় বটে। মথ্ববাব্ব সঙ্গে ব্ন্দাবনে গেলাম। মথ্ববাব্ব বাড়ির মেয়েরাও ছিল,—হদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দীপন হ'ত—আমি বিহবল হ'য়ে যেতাম!—হদে আমায় যম্বাব সেই ঘাটেছেলেটির মতন নাওয়াত।

"যম্নার তীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। যম্নার চড়া দিয়ে সেই সময় গোষ্ঠ হ'তে গর্ব সব ফিরে আস্ত। দেখ্বামাত্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন হ'ল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দোড়তে লাগলাম,—'কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই' এই বল্তে বল্তে।

"পাল্কী করে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম, গোবর্ধন দেখবামাত্রই একেবারে বিহন্তন, দোড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়ল্বম।—আর বাহাশ্না হ'য়ে গেলাম। তখন রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, হরিণ—এই সব দেখে বিহন্ত হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। মনে হতে লাগল, কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছি না। পাল্কীর ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শক্তি নাই,—চুপ করে বসে! হদে পাল্কীর পিছনে আস্ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্লো 'খুব হুর্শিয়ার।'

"গণগামায়ী বড় যত্ন ক'রত। অনেক বয়স। নিধ্ববনের কাছে কুটীরে একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, ব'লতো—ইনি সাক্ষাং রাষা দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় 'দ্বলালী' বলে ডাকতো! তাকে পেলে আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হ'য়ে যেত। হাদে এক এক দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত—সেও খাবার জিনিস ত'য়ের করে খাওয়াত।

"গণ্গামায়ীর ভাব হ'ত। ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে একদিন হদের কাঁধে চড়েছিল।

"গণগামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছে ছিল না। সব ঠিক ঠাক, আমি সিম্ধ চালের ভাত খাব;—গণগামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে হ'বে আমার বিছানা ওদিকে হ'বে। সব ঠিক ঠাক। হুদে তখন বঙ্গে, তোমার এত পেটের অসম্থ—কে দেখবে। গংগামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবা, আমি সেবা করবা। হদে এক হাত ধরে টানে আর গংগামায়ী এক হাত ধরে টানে —এমন সময় মাকে মনে পড়্ল!—মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির ন'বতে। আর থাকা হল না। তখন বললাম—না, আমায় যেতে হবে!

"বৃন্দাবনের বেশ ভার্বাট। নতুন যাত্রী গেলে ব্রঞ্জ বালকেরা বলতে থাকে, 'হরি বোলো, গাঁঠরী খোলো!'

বেলা এগারটার পর খ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহে একটা বিশ্রাম করিয়। বৈকালে আবার ভন্তদের সংগ কথাবার্তায় কাটাইতেছেন,—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রণব ধর্নন বা 'হা চৈতন্য' এই নাম উচ্চারণ করিতেছেন।

ঠাকুররাড়িতে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া—শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে আসিয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভত্তেরা তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিলেন। রামলাল মা কালীর আরতি করিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "ও রামনেলো! কই রে!"

মা কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ করিবেন—সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একট্র একট্র দিতে বলিতেছেন।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### र्माक्ररण्यवत भाग्मरत वलताभामि मर्ड्या-वलताभरक भिका

#### [লক্ষণ-সত্য কথা-সর্বধর্মসমন্বয়-'কামিনীকাঞ্চনই মায়া']

মণ্গলবার অপরাহু, ২৪শে অক্টোবর। বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাণ্টার কলিকাতা হইতে এক গাড়ীতে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম করিয়া বসিলে ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন,—তাকের উপরে খাবার নিতে গিছিলাম, খাবারে হাত দিয়েছি, এমন সময় টিকটিকি পড়েছে,—আর অর্মান ছেড়ে দিইছি। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো ওসব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অস্থু আমারো হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল কি জান? আমি সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অম্বুকের ম্বুখ দেখে ফেলেছি! (সকলের হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সেদিন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনেছিল, তার বন্ধ্ব, চক্ষ্বটা সব কানা নয়; যা হ'ক আমি ভাবলুম এ আবার কি ঘটালে।

"আর একজন আসে, আমি তার জিনিস খেতে পারি না। সে আফিসে কর্ম করে, তার ২০ টাকা মাহিনা। আর ২০ টাকা কি মিথ্যা (bill) লিখিয়ে পায়। মিথ্যা কথা কয় ব'লে সে এলে বড় কথা কই না। হয়ত দ্ব'চারদিন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো মতলব যে যদি কারুকে বলে কয়ে দেয় তাহলে অন্য জায়গায় কর্ম কাজ হয়।"

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ। বলরামের পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন—পরম বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই হরি নামের মালা, জপ করিতেছেন। ইহাদের উড়িয়ায় অনেক জমিদারী আছে। আর কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা আছে ও অতিথিশালা আছে। বলরাম ন্তন আসিতেছেন ঠাকুর গণপচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সেদিন অম্ব এসেছিল; শ্বনেছি নাকি ঐ কালো মাগ্টার গোলাম!—ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না?—কামিনী কাণ্ডন মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে কি করে সেদিন ও কথাটা বল্লে যে— আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসেছিলেন, বাবা তাঁকে কুকড়ো রেখে খাওয়ালেন। (বলরামের হাস্য)। 'আমার অবস্থা' এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ হলে একট্ খেতে পারি। মার প্রসাদ মাংস এখন পারি না,—তবে আঙ্গালে করে একট্ চাখি, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)।

#### [ প্র্বকথা-বর্ধমান পথে-দেশ্যাত্রা-নকুড় আচার্যের গান-শ্রবণ | ১

"আছা আমার একি অবস্থা বল দেখি। ওদেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, আমি গর্র গাড়ীতে বসে,—এমন সময় ঝড়ব্চিট। আবার গাড়ীর সংগ কোখেকে লোক এসে জ্টলো। আমার সংগ্র লোকেরা বললে, এরা ডাকাত!— আমি তখন ঈশ্বরের নাম কর্তে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি কখনও কালী কালী,—কখনও হন্মান হন্মান, সব রকমই বলছি এ কি রকম বল দেখি।"

ঠাকুর এই কথা কি বলিতেছেন যে, এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ করিয়া মরে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রতি)—কামিনীকাণ্ডনই মায়া। ওর ভিতর অনেক-দিন থাকলে হ'্শ চলে যায়,—মনে হয় বেশ আছি। মেথর গ্রেয়ের ভাঁড় বয়, —বইতে বইতে আর ঘেলা থাকে না। ঈশ্বরের নাম গ্র্ণ কীর্ত্তন করা অভ্যাস করলেই ক্রমে ভক্তি হয়।

(মাণ্টারের প্রতি)---'ওতে লঙ্জা ক'রতে নাই। 'লঙ্জা, ঘ্ণা, ভয় তিন থাকতে নয়।'

"ওদেশে বেশ কীর্ত্তন গান হয়,—খোল নিয়ে কীর্ত্তন। নকুড় আচার্যের গান চমংকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে?"

বলরাম—আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে,—শ্যামস্ক্রের সেবা।
শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বৃন্দাবনে গেছলাম। নিধুবন বেশ স্থানটি।

# চতুর্থ খণ্ড

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা রাজপথে ভব্তসঙ্গে

শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ী করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি হইতে বাহির হইয়া কলিকাতা অভিমুখে আসিতেছেন। সংগ্র রামলাল ও দ্ব-একটি ভক্ত। ফটক হইতে বহিগত হইয়া দেখিলেন চারিটি ফর্জাল আম হাতে করিয়া মাণ পদরজে আসিতেছেন। মাণকে দেখিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন। মাণ গাড়ীর উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন।

শনিবার ২১শে জনুলাই, ১৮৮৩ খৃণ্টাব্দ, আষাঢ় কৃষ্ণা প্রতিপদ, বেলা চারিটা। ঠাকুর অধরের বাড়ি যাইবেন, তৎপর দ্রীযন্ত যদ্ মল্পিকের বাটী, সর্বশেষে থেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যে)—তুমিও এস না,—আমরা অধরের বাড়ি যাচ্চি।

মণি যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

মণি ইংরাজী পড়িয়াছিলেন, তাই সংস্কার মানিতেন না, কিন্তু কয়েকদিন হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন যে অধরের সংস্কার ছিল তাই তিনি অত তাঁহাকে ভক্তি করেন। বাটীতে ফিরিয়া গিয়া ভাবিয়া দেখিলেন যে সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণে বিশ্বাস হয় নাই। তাই ঐ কথা বিলিবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, অধরকে তোমার কির্পে মনে হয়?

মণি--আজে, তাঁর খুব অনুরাগ।

শ্রীরামকৃষ্ণ – অধরও তোমার খুব সুখ্যাতি করে।

মণি কিরংক্ষণ চুপ করিয়া আছেন: এইবার পর্বেজন্মের সংস্কারের কথা উত্থাপন করিতেছেন।

# [किছ्य ब्रुका याग्र ना—र्जाठ ग्रुटा कथा]

মণি—আমার **'প্রেজন্ম' ও 'সংস্কার'** এ সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই; এতে কি আমার ভত্তির কিছু হানি হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর স্থিতিত সবই হ'তে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হ'ল; আমি যা ভাবছি—তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা; এর্প ভাব আসতে দিও না। তারপর তিনিই ব্ঝিয়ে দিবেন।

"তাঁর কাণ্ড মানুষ কি ব্রথবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আমি ও সব ব্রথতে আদপে চেণ্টা করি না। শ্রনে রেখেছি তাঁর স্থিতিত সবই হতে পারে। তাই ওসব চিন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হন্মানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আজ কি তিথি, হন্মান বলেছিল,—'আমি তিথি নক্ষত্ত জানি না, কেবল এক রাম চিন্তা করি।'

"তাঁর কান্ড কি কিছ্ম ব্যুঝা ষায় গা! কাছে তিনি—অথচ বোঝবার যো নাই, বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন না।"

মণি—আজ্ঞা হাঁ! আপনি ভীষ্মদেবের কথা যেমন বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, হাঁ, কি বলেছিলাম বল দেখি।

মণি—ভীষ্মদেৰ শরশয্যায় কাঁদছিলেন, পাশ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন ভাই, একি আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদছেন! ভীষ্মদেব ব'ললেন, এই ভেবে কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছ্নুই ব্নুঝতে পারলাম না! হে কৃষ্ণ, তুমি এই পাশ্ডবদের সংগে সংগে ফিরছো, পদে পদে রক্ষা করছ, তব্ এদের বিপদের শেষ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর মায়াতে সব দেকে রেখেছেন—কিছ্ জানতে দেন না। কামিনী কাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) দেখালেন, হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপ্রকুরের) একটি প্রকুর, আর একজন লোক পানা সরিয়ে যেন জলপান করলে। জলটি স্ফটিকের মত। দেখালে যে, সেই সাচ্চদানন্দ মায়ার্প পানাতে ঢাকা,—যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।

"শ্বন,—তোমায় অতি গ্রহ্য কথা বলছি! ঝাউতলার দিকে বাহ্যে করতে করতে দেখলাম—চোর কুঠরির দরজার মত একটা সামনে, কুঠরির ভিতর কি আছে দেখতে পাচ্চি না। আমি নর্ন দিয়ে ছে'দা করতে লাগলাম. কিন্তু পারল্ম না। ছে'দা করি কিন্তু আবার প্রের আসে! তারপর আর একবার এতথানি ছে'দা হ'ল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বালিয়া মোনাবলম্বন করিলেন। এইবার আবার কথা কহিতেছেন—"এ সব বড় উচ্চু কথা—ঐ দেখ আমার মৃখ কে যেন চেপে চেপে ধরছে!

"যোনিতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম!—কুকুর-কুক্ররীর মৈথ্ন সময়ে দেখেছিলাম।

"তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার দেখি, ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈতন্য কিলবিল করছে!"

গাড়ী শোভাবাজারের চোমাথায় **দরমাহাটার** নিকট উপস্থিত হইল। ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"এক একবার দেখি বরষায় যের<sub>ু</sub>প প্রথিবী জ<sub>ৰ</sub>রে থাকে.—সেই রূপ এই চৈতন্যতে জগৎ জনরে রয়েছে"।

"কিন্তু এত ত দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।" র্মাণ (সহাস্যে)—আপনার আবার অভিমান!

শ্রীরামকৃষ্ণ--মাইরি বল্ডি, আমার যদি একটাও অভিমান হয়।

মণি-গ্রীস দেশে একটি লোক ছিলেন, তাঁর নাম সক্রেটিস্। দৈববাণী হয়েছিল যে, সকল লোকের মধ্যে তিনি জ্ঞানী। সে ব্যক্তি অবাক হয়ে গেল। তথন নির্জ্ञ কে অণেকক্ষণ চিন্তা ক'রে ব্যুঝতে পারলে। তথন সে বন্ধ্যুদের वनल, आंभरे क्वम वृत्यां एय, आंभ किइ, रे आंनि ना। किन्यु अनाना সকল লোকে বলছে, 'আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে।' কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই অ**স্থা**ন।

শ্রীরামকৃষ-- আমি এক একবার ভাবি যে আমি কি জানি যে এত লোকে আসে! বৈশ্ব চরণ খুব পশ্চিত ছিল। সে বলতো, তুমি যে সব কথা বল সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আসি জানো? তোমার মুখে সেইগর্মি শর্নতে আসি।

মণি—সব কথা শাস্ত্রের সংশ্যে মেলে। নবন্বীপ গোস্বামীও সেদিন পেনেটীতে সেই কথা বৰ্লাছলেন। আপনি বললেন যে, 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী ত্যাগী' হয়ে যার। বস্তৃতঃ ত্যাগী হয়, কিন্তু নবন্বীপ গোস্বামী বললেন, 'তাগী' মানেও যা 'তাাগী' মানেও তা, তগ্ধাতু একটা আছে তাই থেকে 'তাগী' হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সংগ্যে কি আর কার্ম মেলে? কোনো পণ্ডিত, কি সাধ্র সংগ?

र्माण-आभनारक अभवत न्वार हार्ड शर्फाइन। अना **लाकरात करन स्मरन** ভারের করেছেন,—বেমন আইন অনুসারে সব সূচ্টি হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-(সহাস্যে, রামলালাদিকে)-ওরে, বলে কিরে!

ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। অবশেষে বালতেছেন—মাইরি বলর্মছ. আমার যদি একট্রও অভিমান হয়।

মণি—বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয় যে আমি কিছু জানি না—আর আমি কিছুই নই।

👼 রামকৃষ-ঠিক্ ঠিক্। আমি কিছুই নই !--আমি কিছুই নই !--আছো. ভোমার ইংরেজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে?

মণি -ওদের নিয়ম অনুসারে ন্তন আবিষ্ক্রয়া (Discovery) হ'তে

পারে, ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দ্রবীন দিয়ে সম্ধান ক'রে দেখলে যে ন্তন একটি গ্রহ (Neptune) জ্বল জ্বল করছে। আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--তা হয় বটে।

গাড়ী চলিতেছে,—প্রায় অধরের বাড়ির নিকট আসিল। ঠাকুর মণিকে বলিতেছেন—

"সভ্যতে থাকবে, তাহ'লেই ঈশ্বর লাভ হবে।"

মণি—আর একটি কথা আপনি নবশ্বীপ গোস্বামীকে বলেছিলেন, 'হে ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্ষে মাণ্ধ কোরো না!— আমি তোমায় চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, **ঐটি আন্তরিক বলতে হবে।** 

#### ন্বিতীয় পরিছেদ

# শ্রীষ্টে অধর সেনের বাটীতে কীর্ত্তনানন্দে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। রামলাল, মান্টার, অধর আর অন্য অন্য ভক্ত তাঁহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বাসিয়া আছেন। পাড়ার দ্ব' চারিটি লোক ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কলিকাতায় আছেন,—রাখাল সেইখানেই আছেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রতি)—কৈ রাখালকে খবর দাও নাই?

অধর—আজ্ঞে হাঁ তাঁকে খবর দিয়াছি।

রাখালের জন্য ঠাকুরকে ব্যুহত দেখিয়া অধর শ্বির্নন্তি না করিয়া রাখালকে আনিতে একটি লোক সংখ্য নিজের গাড়ি পাঠাইয়া দিলেন।

অধর ঠাকুরের কাছে বসিলেন। আজ ঠাকুরকে দর্শন জন্য অধর ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এখানে আসিবার কথা পর্বে কিছন ঠিক ছিল না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আসিয়া পড়িয়াছেন।

অধর—আপনি অনেকদিন আসেন নাই। আমি আজ ডেকেছিলাম,— এমন কি চোৰ দিয়ে জল পড়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যো)—বল কি গো!

সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জনালা হইল। ঠাকুর জোড়-

इट्टिंग ज्ञानमाञादक প্रभाम क्रिया निःभत्क द्विय मृत्यम्य ज्ञान क्रियान। তৎপরে মধুর স্বরে নাম করিতেছেন। বলিতেছেন, গেৰিন্দ, গোৰিন্দ, निक्तमानम, र्शतदान! श्रीतदान! नाम क्रीतराज्यान, आत रान मध्य वर्षण হইতেছে! ভত্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম-সুধা পান করিতেছেন। শ্রীযুত্ত রামলাল এইবার গান গাইতেছেন—

> **जूवन जूनार्शेन मा रत्यारिनी।** मृलाधारत मरहा९भरल, वीवावामा-विस्तामिनी। শরীর শারীর যন্তে সুষ্টুন্দাদি তায় তল্তে. গ্রণ ভেদে মহামন্তে তিন গ্রাম-সন্তারিণী॥ আধার ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর. মাণপ্রেতে মল্লার, বসন্তে হৃদ্প্রকাশিনী। বিশালধ হিন্দোল সারে, কর্ণাটক আজ্ঞাপারে, তান-মান-লয়-সুরে, **ত্রিসণ্ত-সুরভেদিনী।** মহামায়া মোহপাশে, বন্ধকর অনায়াসে, তত্ত লয়ে তত্তাকাশে স্থির আছে সোদামিনী। শ্রীনন্দকুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়, তব তত্ত্ব গুণগ্রয়, কাকীমুখ আচ্ছাদিনী।

#### রামলাল আবার গাইলেন-

ভবদারা ভয়হরা নাম শানেছি তোমার, তাইতে এবার দির্মেছি ভার তারো তারো না তারো মা। তুমি মা ব্রহ্মান্ডধারী ব্রহ্মান্ড ব্যাপিকে, কে জানে তোমারে তুমি কালী কি রাধিকে, ঘটে ঘটে তুমি ঘটে আছ গো জননী, মূলাধার কমলে থাক মা কুলকু ভালনী। তদ্বধেরতে আছে মাগো নামে স্বাধিষ্ঠান. চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান। চতদলে থাক ত্মি কুলকুণ্ডালনী, ষড়দল বজ্রাসনে বস মা আপনি। তদ্ধের্বতে নাভিম্থান মা মণিপুর কয়, নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়. সুষুম্নার পথ দিয়ে এস গো জননী. কমলে কমলে থাক কমলে কামিনী।

তদ্ধের্বতে আছে মাগো স্থা সরোবর, রক্তবর্ণের "বাদশদল পদ্ম মনোহর, পাদপদ্ম দিয়ে যদি এ পদ্ম প্রকাশ। (মা), হদে আছে বিভাবরী তিমির বিনাশ। তদ্ধেৰ্বতে আছে মাগো নাম কণ্ঠম্থল, ধ্যাবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল। সেই পশ্ম মধ্যে আছে অম্ব্ৰুজ আকাশ, সে আকাশ রুম্ধ হলে সকলি আকাশ। তদ্ধের ললাটে স্থান মা আছে দ্বিদল পদ্ম, সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ। মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়, দ্বিদলে বসিয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়। তদুধের্ব মুহতকে স্থান মা অতি মনোহর, সহস্রদল পশ্ম আছে তাহার ভিতর। তথায় প্রম শিব আছেন আপনি. সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপনি। তুমি আদ্যাশক্তি মা জিতেন্দ্রিয় নারী, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র ভাবে নগেন্দ্র কুমারী। হর শক্তি হর শক্তি স্ফুদনের এবার, যেন না আসিতে হয় মা ভব পারাবার। তুমি আদ্যাশন্তি মাগো তুমি পঞ্চতত্ত্ব, ি কে জানে তোমারে তুমি তুমিই তত্ত্বাতীত। ওমা ভক্ত জন্য চরাচরে তুমি সে সাকার, পঞ্চে পঞ্চে লয় হলে তুমি নিরাকার।

#### [ निवाकाव त्रिकमानम्म मर्भन-यहे्ष्ठक रूप-नामरूप ও त्रवाधि ]

শ্রীযুক্ত রামলাল যথন গাহিতেছেন,—

"তদ্ধের্বতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, ধ্য়বর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল সেই পদ্ম মধ্যে আছে অন্ব্রুজ আকাশ, সে আকাশ রুশ্ধ হলে সকলি আকাশ।

তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাণ্টারকে বলিতেছেন—

"এই শ্নুন, এরই নাম নিরাকার **সচিদানন্দ দর্শন।** বিশ**্**ণধচক ভেদ হলে স্কলি আকাশ।"

মান্টার--আজে হা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মায়া জীব জগৎ পার হ'য়ে গেলে তবে নিত্যেতে পেশছান যায়। নাদ ভেদ হ'লে তবে সমাধি হয়। ওঁকার সাধন করতে করতে নাদ ভেদ হয় আর সমাধি হয়।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# यम् मझित्कत्र वाष्ट्रि—ंत्रश्हर्वाद्दनी त्रम्बाद्य--''नमाधि-मन्दित''

অধরের বাটীতে অধর ঠাকুরকে ফলমূল মিষ্টামাদি দিয়া সেবা করিলেন। ঠাকুর বলিলেন, আজ যদ্ম মিল্লকের বাড়ি ধাইতে হইবে।

ঠাকুর যদ্ব মল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ, রাত্রি জ্যোদনাময়ী। যে ঘরে শসংহ্বাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই ঘরে ভক্তসংশা উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন প্রভপ ও প্রভপ-মালা শ্বারা আর্চিত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। সম্মুখে প্র্রোহিত উপবিষ্ট। প্রতিমার সম্মুখে ঘরে আলো জর্বলিতেছে। সাংশ্যোপাশের মধ্যে একজনকে ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম করিতে বলিলেন; কেন না ঠাকুরের কাছে আসিলে কিছু প্রণামী দিতে হয়।

ঠাকুর সিংহবাহিনীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে ভক্তগণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিতেছেন।

কি আশ্চর্য', দর্শনি করিতে করিতে **একেবারে সমাধিন্থ!** প্রস্তরম্তিরি ন্যায় নিস্তব্যভাবে দশ্ডায়মান। নয়ন পলকশ্ন্য!

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃ ধ্বাস ফেলিলেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিতেছেন,—মা, আসি গো!

কিম্তু চলিতে পারিতেছেন না,—সেই এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন রামলালকে বলিতেছেন,—"তুমি ঐটি গাও,—তবে আমি ভাল হব।" রামলাল গাহিতেছেন,—ভবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।

গান সমাশ্ত হইল।

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন—ভর্তসপো। আসিবার সময় মাঝে একবার বলিতেছেন,—**না, আমার ছদয়ে থাক মা**। শ্রীয**ৃ**ন্ত যদ**্ব মাল্লক স্বজনসংগ্য বৈঠকখা**নায় বসিয়া। ঠাকুর ভাবেই আছেন, আসিয়া গাহিতেছেন,—

#### र्णा जाननम्मग्नी हत्य जामान्न निजाननम् करता ना ।

[ ১ম ভাগ—চতুর্দ'শ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ

গান সমাণত হইলে আবার ভাবোন্মন্ত হইয়া যদ্বকে বলিতেছেন, "কি বাব্ব, কি গাইব? 'মা আমি কি আটাশে ছেলে'—এই গানটি কি গাইব?" এই বলিয়া ঠাকর গাহিতেছেন—

#### মা আমি কি আটাশে ছেলে।

আমি ভয় করিনে চোখ রাণ্গালে॥
সম্পদ আমার ও রাণ্গাপদ শিব ধরেন যা হদ্কমলে।
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে॥
শিবের দলিল সই রেখেছি হদয়েতে তুলে।
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, ডিক্রি লব এক সওয়ালে॥
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যথন গ্র্দত্ত দম্তাবিজ, গ্রুজরাইব মিছিল চালে॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধ্ম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব ধখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে॥

ভাব একট্র উপশম হইলে বালিতেছেন, "আমি মার প্রসাদ খাব।" শিসংহ্বাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল।

শ্রীয**ু**ক্ত যদ্ব মল্লিক বসিয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতক**গ**্বলি বন্ধবান্ধব বসিয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগ্বলি মোসাহেবও আছেন।

যদ্ব মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বসিয়াছেন ও সহাস্যে কথা কহিতেছেন, ঠাকুরের সংগী ভক্ত কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাষ্টার ও দ্ই একটি ভক্ত ঠাকুরের কাছে বসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন? যদ্ম (সহাস্যে)—ভাঁড় হলেই বা, তুমি উম্ধার করবে না! শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গণ্গা মদের কুপোকে পারে না!

# | त्रजा कथा ও श्रीतामकृष्--'भृत्रु(यत्र এक कथा' ]

যদ্ব ঠাকুরের কাছে অশ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চন্ডীর গান দিবেন। অনেকদিন হইয়া গেল চন্ডীর গান কিন্তু হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কৈ গো, চণ্ডীর গান ? যদ্ব—নানান্ কাজ ছিল তাই এত দিন হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-সে কি! পূরুষ মানুষের এক কথা! "পুরুষ কি বাত, হাতী কি দাত।

"কেমন, পুরুষের এক কথা, কি বল?"

যদ্ধ (সহাস্যে)—তা বটে।

প্রীরামকৃষ্ণ—তুমি হিসাবী লোক। অনেক হিসাব ক'রে কাজ কর, —বাস্বনের গন্ডী, খাবে কম, নাদবে বেশী, আর হুড় হুড় করে দুখ দেবে! (সকলের হাস্য)।

ঠাকুর কিয়ংক্ষণ পরে যদ্বকে বলিতেছেন,—ব্বেছি তুমি রামজীবনপ্ররের শীলের মত,—আধখানা গরম, আধখানা ঠান্ডা। তোমার ঈশ্বরেতেও মন আছে. আবার সংসারেও মন আছে।

ঠাকুর দ্ব'একটি ভক্তসংগে যদ্বর বাটীতে মার প্রসাদ—ফলমূল মিষ্টান্নাদি —খাইলেন। এইবার 'খেলাং ঘোষের বাডি যাইবেন।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### 'খেলাং ঘোষের বাটীতে শ্ভাগমন—বৈঞ্বকে শিক্ষা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ থেলাৎ ঘোষের বাড়িতে প্রবেশ করিতেছেন। রাত্রি ১০টা হইবে। বাটী ও বাটীর বৃহৎ প্রাখ্যাণ চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। বাটীতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। সংগে রামলাল, মাণ্টার, আর দ্ব-একটি ভক্ত। বৃহৎ চকমিলান বৈঠকখানা বাড়ি, দ্বিতলায় উঠিয়া বারান্দা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্ব দিকে আবার উত্তরাস্য হইয়া অনেকটা আসিয়া, অল্ডঃপ্ররের দিকে যাইতে হয়।

ঐ দিকে আসিতে বোধ হইল যেন বাটীতে কেহ নাই, কেবল কতকগৰ্মল বড বড ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারান্দা পডিয়া আছে।

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্বের একটি ঘরে বসান হইল, এখনও ভাবস্থ। বাটার যে ভক্তটি, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বৈষণ্ব, অণেগ তিলকাদি ছাপ ও হাতে হরিনামের ঝুলি। লোকটি প্রাচীন। তিনি খেলাং ঘোষের সম্বন্ধী। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে মাঝে মাঝে গিয়া দর্শন করিতেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শান্ত বা জ্ঞানীদিগের বড় নিন্দা করিয়া থাকেন। ঠাকুর এবার কথা কহিতেছেন।

# [ ठाकूरब्रब नर्ब-धर्म नमन्बद्य—The Religion of Love ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভন্ত ও অন্যান্য ভন্তদের প্রতি) —আমার ধর্ম ঠিক আর অপরের ধর্ম ভূল—এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক—এক বৈ দৃই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড়, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পর্কুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—হিন্দু বলছে জল, খণ্টান বলছে ওয়াটার, মুসলমান বলছে পানি,—কিন্তু বন্তু এক। মত—পথ। এক একটি ধর্মের মত এক একটি পথ,—ঈন্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর সংগমে মিলিত হয়।

"বেদ পর্রাণ তন্ত্রে, প্রতিপাদ্য একই **সচ্চিদানন্দ।** বেদে সচ্চিদানন্দ (রক্ষ)। প্রাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভৃতি)। তন্ত্রেও সচ্চিদানন্দ (শিব)। সচ্চিদানন্দ রক্ষ, সচ্চিদানন্দ শিব।"

সকলে চ্বপ করিয়া আছেন।

বৈষ্ণব ভক্ত—মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন?

# [देवभवतक भिका-अनिन्मान कि ? উख्य ७७ कि ? प्रेम्वन मर्भातन नक्ता

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ বোধ যদি থাকে তা হ'লে ত জীবন্মন্ত। কিন্তু সকলের এটি বিশ্বাস নাই, কেবল মৃথে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে—বিশ্বাস করে না।

"বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন জান? খ্ড়ী-জেঠীর কোঁদল শ্নে ছেলেরা যেমন ঝগড়া করতে করতে বলে, আমার ঈশ্বর আছেন।

"সম্বাই কি তাঁকে ধরতে পারে? তিনি ভাল লোক করেছেন, মন্দ লোক করেছেন, ভক্ত করেছেন, অভক্ত করেছেন—বিশ্বাসী করেছেন, অবিশ্বাসী করেছেন। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা, তাঁর শক্তি কোনখানে বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ। স্থের আলো ম্ভিকার চেয়ে জলে বেশী প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দপ্র বেশী প্রকাশ।

"আবার ভন্তদের ভিতর থাক্ থাক্ আছে, উত্তম ভন্ত, মধ্যম ভন্ত, অধম ভন্তঃ। গাঁতাতে এ সব আছে।"

বৈশ্ব ভক্ত—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,—ঐ আকাশের ভিতর অনেক দ্রে। মধ্যম ভক্ত বলে ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যর্পে—প্রাণর্পে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছ্ব দেখি ঈশ্বরের এক একটি রূপ। তিনিই মায়া, জীব জ্বগৎ এই সব হয়েছেন—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

বৈষ্ণব ভক্ত—এরূপ অবস্থা কি কার্ হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাঁকে, দর্শন না করলে এরূপ অবস্থা হয় না, কিন্তু দর্শন করেছে কি না তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবং—হাসে কাঁদে নাচে গায়। কখনও বা বালকবং--পাঁচ বংসরের বালকের অবস্থা! সরল উদার, অহৎকার নাই, কোন জিনিসে আসন্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়। কখনও পিশাচবং—শাচি অশাচি ভেদ বাণিধ থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে যায়! কখনও বা জডবং, কি যেন দেখেছে! তাই কোন রূপ কর্ম করতে পারে না-কোনর প চেণ্টা করতে পারে না।

ঠাকর শ্রীরামক্ষ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইণ্গিত করিতেছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণব ভত্তের প্রতি)—'তমি আর তোমার'--এইটি জ্ঞান। 'আমি আর আমার'—এইটি অব্তান।

"হে ঈশ্বর, তুমি কর্ত্তা আর আমি অকর্ত্তা, এইটি জ্ঞান।—হে ঈশ্বর, তোমার সমস্ত-দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগং-এ সব তোমার, আমার কিছু, নয়.--এইটির নাম জ্ঞান।

"रा अब्बान मारे वर्ल, क्रेम्वत 'मिथाय मिथाय,'--अत्नक मृत्तः! य ब्हानी, সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়'—অতি নিকটে. হ্রদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, আবার নিজে এক একটি রূপ ধ'রে রয়েছেন।"

# পশ্বম খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভন্তসংখ্য

# প্রথম পরিচ্ছেদ

# र्मानस्मा विद्यापन वि

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বিসয়া মশারির ভিতর ধ্যান করিতেছেন। রাত ৭টা ৮টা হইবে। মাণ্টার মেঝেতে বিসয়া আছেন—ও তাঁহার একটি বন্ধ্ব হরিবাব্। আজ সোমবার, ২০শে আগণ্ট, ১৮৮৩ খৃণ্টাব্দ, শ্রাবণের কৃষ্ণা শ্বিতীয়া তিথি।

আজকাল এখানে হাজরা থাকেন, রাখাল প্রায়ই থাকেন,—কখনও অধরের বাড়ি গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনোমোহন, মান্টার প্রভৃতি প্রায় প্রতি সংতাহেই আসিয়া থাকেন।

হৃদয়, ঠাকুরের অনেক সেবা করিয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অসুখ শ্রনিয়া ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভত্ত শ্রীয়্ত্ত রাম চাট্র্রের হাতে আজ্ব দর্শটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। দিবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। ভত্তিটি একটি চুমকি ঘটি আনিয়াছেন.—ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন, "এখানকার জন্য একটি চুমকি ঘটি আনবে, ভত্তেরা জল খাবে।"

মান্টারের বন্ধ্ব হরিবাব্র প্রায় এগার বংসর হইল পত্নীবিয়োগ হইরাছে।
আর বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ, ভাই ভানী সকলেই আছেন। তাঁহাদের
উপর দেনহ-মমতা খ্ব করেন ও তাঁহাদের সেবা করেন। বয়ঃক্রম ২৮-২৯।
ভন্তেরা আসিয়া বসিলেই ঠাকুর মশারি হইতে বাহির হইলেন। মান্টার প্রভৃতি
সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল
তিনি ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন ও কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—মশারির ভিতর ধ্যান করছিলাম। ভাবলাম, কেবল একটা রূপ কল্পনা বই ত না, তাই ভাল লাগ্ল না। তিনি দপ ক'রে দেখিয়ে দেন ত হয়। আবার মনে করলাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান করি।

মাণ্টার—আজ্ঞা হাঁ। আপনি বলেছেন যে, তিনিই জীব, জগৎ এই সব হয়েছেন,—যে ধ্যান করছে সেও তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর তিনি না করালে ত আর হবে না। তিনি ধ্যান করালে তবেই ধ্যান হবে। তুমি কি বল ?

মান্টার—আন্তে, আপনার ভিতর 'আমি' নাই তাই এইর্প হচ্ছে। বেখানে 'আমি' নাই সেখানে এর্পই অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কিন্তু 'আমি দাস, সেবক' এট্বকু থাকা ভাল। যেখানে 'আমি সব কাজ কর্রছি' বোধ, সেখানে 'আমি দাস, তুমি প্রভু' এ ভাব খুব ভাল। সবই করা যাচ্ছে, সেব্য সেবক ভাবে থাকাই ভাল।

মণিমোহন পরব্রহ্ম কি তাই সর্বদা চিন্তা করেন। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রহ্ম আকাশবং। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রংই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যদি লাল तर फिल्म माउ नान प्रभाव। यीम कान तर फिल्म माउ ज्वा जारून कान দেখাবে। ব্রহ্ম—সতু, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি যে কি, মুখে বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'রে ক'রে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম।

"একটি মেয়ের স্বামী এসেছে: অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সহিত वाहिरतत घरत वरमरह। धीमरक खे स्मरती छ जात ममनसम्का स्मरता जानामा দিয়ে দেখছে। তারা বর্রাটকে চেনে না—ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা ক'রছে, ঐটি কি তোর বর? তথন সে একট্ব হেসে বলছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। আবার একজনকে দেখিয়ে বলছে, ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলছে—না। শেষে তার স্বামীকে **लक्का क'**रत किड्डामा क'तत्ल-थेिं एठात वत ? ज्यन तम शंख वलत्ल ना, नाख বললে না,—কেবল একটু ফিক্ ক'রে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা ব্রুবলে যে, ঐটিই তার স্বামী। যেখানে ঠিক রক্ষা-জ্ঞান সেখানে চুপ।

# [সংসংগ—গ্হীর কন্তব্য]

(র্মাণর প্রতি)—"আচ্ছা, আমি বকি কেন?"

মাণ-আপনি যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যদি আবার কাঁচা ল চি পড়ে তবে আবার ছ্যাঁক কলকল করে। ভক্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা ক'ন।

ঠাকুর মাষ্টারের সহিত হাজরা মহাশয়ের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সতের কি স্বভাব জান? সে কাহাকেও কন্ট দেয় না—ব্যতিবাস্ত করে না। নিমন্ত্রণে গিয়েছে, কার্ব কার্ব এমন স্বভাব-হয়ত বললে-আমি আলাদা বসবো। ঠিক ঈশ্বরে ভব্তি থাকলে বেতালে পা পড়ে না-কার্কে মিথ্যা কণ্ট দেয় না।

"আর অসতের সংগ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাক্তে হয়। গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। (মাণর প্রতি) তুমি কি বল?"

র্মাণ—আজ্ঞে, অসং সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপনি বলেছেন, বীরের কথা আলাদা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কির্প?

মণি—কম আগন্নে একট্ব কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগন্ন যখন দাউ দাউ ক'রে জনলে তখন কলাগাছটাও ফেলে দিলে কিছ্ব হয় না। কলাগাছ পুড়ে ভঙ্গম হ'য়ে যায়।

ঠাকুর মাষ্টারের বন্ধ্র হরিবাব্রর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

মাণ্টার—ইনি আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এ°র অনেকদিন পত্নী বিয়োগ হয়েছে।

**°**শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কি কর গা?

মাণ্টার—এক রকম কিছ্ই করেন না। তবে বাড়ির ভাই ভগিনী, বাপ, মা এদের খুব সেবা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে কি? তুমি যে 'কুমড়োকাটা বড়্ঠাকুর' হ'লে। তুমি না সংসারী, না হরিভন্ত। এ ভাল নয়। এক একজন বাড়িতে পর্বৃষ্থাকে,—মেয়েছেলেদের নিয়ে রাতদিন থাকে, আর বাহিরের ঘরে ব'সে ভূড়্র ভূড়্র করে তামাক খায়়, নিষ্কর্মা হয়ে ব'সে থাকে। তবে বাড়ির ভিতরে কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড়্ঠাকুরকে ডেকে আন। তিনি কুমড়োটা দ্ব-খানা করে দিবেন। তখন সে কুমড়োটা দ্বখানা করে দেয়, এই পর্যক্ত পর্বৃব্বের বাবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর'।

"তুমি এ-ও কর—ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভক্তি শাস্ত্র—শ্রীমন্ভাগবং বা চৈতন্যচরিতামৃত,—এই সমস্ত পড়বে।"

রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও 'কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মাণ্টার বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া রাম চাট্বয়ে মহাশয়ের সংগ্ কথা কহিতে কহিতে প্রথমে 'রাধাকান্তের মন্দিরে, পরে মা কালীর মন্দিরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা ন্বিতীয়া—প্রাৎগণ, মন্দিরশীর্ষ, অতি স্কুদর দেখাইতেছে।

ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাণ্টার দেখিলেন ঠাকুর খাইতে বসিতেছেন। দক্ষিণাস্যে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে একট্র স্কুজির পায়েস আর দুই একখানি ল্ব্চি। কিয়ংক্ষণ পরে মাণ্টার ও তাঁহার বন্ধ্ব ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। আজই কলিকাতায় ফিরিবেন।

#### শ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# গ্রু শিষ্যসংবাদ-গ্রুহ্যকথা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই পূর্ব-পরিচিত ঘরে ছোট খার্টটিতে বিসয়া মণির সহিত নিভ্তে কথা কহিতেছেন। মণি মেজেতে বিসয়া আছেন। আজ্র শর্কবার ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃণ্টাব্দ, ভাদ্র শর্কা ষষ্ঠী তিথি, রাত আন্দাজ সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--সেদিন কল্কাতায় গেলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম জীব সব নিশ্নদৃতি,--সম্বাইয়ের পেটের চিন্তা। সব পেটের জন্য দৌড়বুছে! সকলেরই মন কামিনী-কাণ্ডনে। তবে দুই-একটি দেখলাম উধ্বদ্ধি,-- ঈশ্বরের দিকে মন আছে।

মণি—আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরাজদের অনুকরণ করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে; তাই অভাব বেড়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত? মণি—ওরা নিরাকারবাদী।

# প্রবিধা--শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায় অভেদ দর্শন-ইংরাজ, হিন্দ্র, অন্ত্যজ জ্ঞাতি (Depressed classes) পৃশ্ব, কীট, বিষ্ঠা, মূত্র, সর্বভূতে এক চৈতন্য দর্শন

শ্রীরামক্ষ-আমাদের এখানেও ঐ মত আছে।

কিয়ংকাল দ্বইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্ম-জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি একদিন দেখলাম, **এক চৈতন্য—অভেদ।** প্রথমে দেখালে, অনেক মান্য জীবজণ্ডু রয়েছে,—তার ভিতর বাব্রা আছে, ইংরেজ, ম্নলমান, আমি নিজে, ম্নদফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে ম্নসলমান হাতে এক সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানকির ভাত সন্বাইয়ের ম্থে একট্ব একট্ব দিয়ে গেল, আমিও একট্ব আম্বাদ করল্বম!

"আর একদিন দেখালে,—বিষ্ঠা, মৃত্র, অল্ল, ব্যঞ্জন সব রক্ষ খাবার জিনিস,
—সব পড়ে রয়েছে। হঠাং ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগ্রনের
শিখার মত সব আস্বাদ করলে। যেন জিহ্না লক্ লক্ করতে করতে সব
জিনিস একবার আস্বাদ করলে! বিষ্ঠা, মৃত্র সব আস্বাদ করলে। দেখালে
যে সব এক,—অভেদ!

# [ भूवंकथा-भाषं मभाग मर्भान-ठाकूत्र कि अवछात ? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণর প্রতি)—আবার একবার দেখালে যে, এখানকার সব ভক্ত আছে—পার্ষদ—আপনার লোক। যাই আরতির শাঁক ঘণ্টা বেজে উঠতো অমনি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হ'য়ে চীংকার করে বলতাম, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ থায়।'

"আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে তোমার কির্পু বোধ হয়?"

মণি—আপনি তার বিলাসের পথান!—এই ব্বেছি, আপনি যন্ত্র. তিনি যন্ত্রী, জীবদের যেন তিনি কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, কিন্তু আপনাকে তিনি নিজের হাতে গড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পর ষড়েশ্বর্য হয়। মাণ—যারা শাশুণা ভক্তি চায় তারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য দেখতে চায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বোধ হয় হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত ঐশ্বর্য দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে. রাঁধ্নি বাম্নের সংগ্য আমি কি কথা কই। আবার বলে, আমি খাজাঞীকে ব'লে তোমাকে ঐ সব জিনিস দেওয়াবো! (মণির উচ্চহাস্য)।

(সহাস্যে)—"ও ঐ সব কথা বলতে থাকে আর আমি চ্বপ ক'রে থাকি।"

#### [मान्य-अवजात फर्डन नहरक थात्रना हम-अन्वर्य ও माध्यं]

মণি—আপনি ত অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শা্ব্যু ভক্ত সে ঐশ্বর্য দেখতে চায় না। যে শা্ব্যু ভক্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়।—প্রথমে ঈশ্বর চুন্ব্বক পাথর হন আর ভক্ত ছ'্চ হন—শেষে ভক্তই চ্যুন্ব্বক পাথর হন আর ঈশ্বর ছাত্র হন—অর্থাৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হ'য়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যেমন ঠিক স্থোদয়ের সময়ে স্থা। সে স্থাকে অনায়াসে দেখতে পারা যায়—চক্ষ্ ঝল্সে যায় না,—বরং চক্ষের তৃষ্ণিত হয়। ভত্তের জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়—তিনি ঐশ্বর্ষ ভ্যাগ ক'রে ভত্তের কাছে আসেন।

দুইজনে আবার চুপ করিয়া আছেন।

মণি—এ সব দর্শন ভাবি, কেন সত্য হবে না—যদি এ সব অসত্য হয় এ সংসার আরও অসত্য—কেন না যন্দ্র মন একই। ও সব দর্শন শৃদ্ধ মনে হচ্চে আর সংসারের বন্দু এই মনে দেখা হচ্চে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার দেখছি, তোমার খুব অনিতা বোধ হয়েছে! আছো, হাজরা কেমন বল।

মণি—ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাসা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ--- আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কার্ মেলে? মণি--আজ্ঞে না। গ্রীরামকৃষ্ণ—কোন পরমহংসের সঙ্গে ? মাণ—আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—অচীনে গাছ শ্রনেছ? মণি--আছে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে এক রকম গাছ আছে.—তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না। মণি—আজে, আপনাকেও চিনবার যো নাই। আপনাকে যে যত ৰ্ঝেৰে সে ভতই উন্নত হবে!

মণি চুপ করিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর 'স্থে'।দয়ের স্থ' আর 'অচীনে গাছ' এই সব কথা যা বললেন এরই নাম কি অবতার? এরই নাম কি নর-লীলা? ঠাকুর কি অবতার? তাই পার্ষদদের দেখবার জন্য ব্যাকূল হয়ে কৃঠির ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকতেন,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয় ?

#### ষণ্ঠ খণ্ড

#### দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে রতন প্রভৃতি ভব্তসংগ্য

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকৃষ্ণের এক চিন্তা ও এক কথা, ঈন্বর—'সা চাতুরী চাতুরী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ 'কালীবাড়ির সেই পূর্ব'পরিচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বিসয়া আছেন, সহাস্যবদন। ভন্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার হইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হইবে।

আজ রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃটাব্দ। ভাদ্র শ্রুরা সপ্তমী। ঘরের মেঝেতে রাখাল, মান্টার, রতন বসিয়া আছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত রাম চাট্রেয়ে, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আসিতেছেন ও বসিতেছেন। রতন শ্রীযুক্ত যদ্র মাল্লকের বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে ভক্তি করেন ও মাঝে মাঝে আসিয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেন। রতন বলিতেছেন, যদ্র মাল্লকের কলিকাতার বাড়িতে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে।

রতন—আপনার যেতে হবে। তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছেন, অম্ক দিনে যাত্রা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকপ্ঠের কি ভব্তির সহিত গান!

একজন ভন্ত---আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-- গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের প্রতি)--মনে কচ্ছি রাত্রে র'য়ে যাব।

রতন—তা বেশ ত।

রাম চাট্বয়ে প্রভৃতি অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

রতন—যদ্বাব্র বাড়ির ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য বাড়িতে হ্লুস্থ্ল পড়ে গেছে। থালা চালা হবে, সন্বাই ব'সে থাকবে, থে নিয়েছে তার দিকে থালা চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক রকম থালা চলে?—আপনি চলে?

রতন-না, হাত চাপা থাকে।

ভত্ত-কি একটা হাতের কৌশল আছে-হাতের চাতুরী আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে চাতুরীতে ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী।
পা চাতুরী চাতুরী!

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সম্তান ভাব

কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় কতকগৃনি বাণ্গালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন ঠাকুরের পূর্ব-পরিচিত। ই'হারা তন্ত্রমতে সাধন করেন। পণ্ড-মকার সাধন। ঠাকুর অন্তর্যামী, তাহাদের সমস্ত ভাব বৃ্বিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন ধর্মের নাম করিয়া পাপাচরণ করেন তাহাও শৃন্নিয়াছেন। সেব্যান্তি একজন বড় মান্বের দ্রাতার বিধবার সহিত অবৈধ প্রণয় করিয়াছে ও ধর্মের নাম করিয়া তাহার সহিত পণ্ড-মকার সাধন করে, ইহাও শৃন্নিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব। প্রত্যেক স্থালোককে মা বলিয়া জানেন—বেশ্যা পর্যন্ত !—আর ভগবতীর এক একটি রূপ বলিয়া জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—অচলানন্দ কোথায়? কালাকিৎকর সেদিন এসে-ছিল—আর একজন কি সিৎিগ,—(মাণ্টার প্রভৃতির প্রতি) অচলানন্দ ও তার শিষ্যদের ভাব আলাদা। আমার সন্তান ভাব।

আগন্তুক বাব্রা চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই।

# পূর্বকথা—অচলানন্দের তান্ত্রিক সাধনা

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার সদতানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাক্তো। খ্ব কারণ কর্তো। আমার সদতানভাব শ্বে শেষে জিদ্— জিদ্ ক'রে বল্তে লাগলো,—'স্ফীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে না? শিবের কলম মানবে না? শিব তল্ফ লিখে গেছেন, তাতে সব ভাবের সাধন আছে—বীরভাবেরও সাধন আছে।'

"আমি বললাম,—কে জানে বাপ**্ব আমার ও সব কিছ**্ই ভাল লাগে না— আমার সন্তানভাব।

# [ পিতার কর্ত্তব্য-সিম্ধাই ও পশ্ব-মকারের নিন্দা ]

"অচলানন্দ ছেলেপিলের খবর নিত না। আমায় বলতো, 'ছেলে ঈশ্বর দেখবেন,—এ সব ঈশ্বরেচ্ছা!' আমি শানে চুপ ক'রে থাকতুম। বলি ছেলে-দের দ্যাখে কে? ছেলেপনলে পরিবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের একটা ছা্তা না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন,—আর অনেক টাকা এসে পডবে।

"মোকদ্দমা জিতবো, খ্ব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিতিয়ে দেব বিষয় পাইয়ে দেৰো, –এই জন্য সাধন? এ ভারী হীনব্দিধর কথা। ''টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, সাধ্ব ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার উপকার হয়। এই সব টাকার সম্ব্যবহার। ঐশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়।

"সিম্ধাইয়ের জন্য লোক পণ্ড-মকার তন্তমতে সাধন করে। কিন্তু কি হীনব্দিধ! কৃষ্ণ অজ্বনকে বলেছিলেন, 'ভাই! অর্তাসিম্ধির মধ্যে একটি সিম্ধি থাকলে তোমার একট্ব শক্তি বাড়তে পারে—কিন্তু আমায় পাবে না। সিম্ধাই থাকলে মায়া যায় না,—মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হীনব্দিধ! ঘ্ণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বারি খেয়ে লাভ কি হলো?—না মোকুদ্মাজেতা!

# [ দীর্ঘায়, হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন ? ]

"শরীর, টাকা, এ সব অনিতা। এর জন্য,—এত কেন? দেখ না হঠ-যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায়, হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই! নেতি, ধৌতি,—কেবল পেট সাফ করছেন! নল দিয়ে দুবৈ গ্রহণ করছেন!

"একজন স্যাক্রা তার তালনতে জীব উল্টে গিছলো, তখন তার জড় সমাধির মত হ'য়ে গেল।—আর নড়ে-চড়ে না। অনেক দিন ঐ ভাবে ছিল, সকলে এসে প্জা করতো। কয়েক বংসর পরে তার জিভ হঠাৎ সোজা হ'য়ে গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগলো! (সকলের হাস্য)

"ও সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সংগ্যে সম্বন্ধ থাকে না। শাল-গ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল)—বিরাশি রকম আসন জানত,—আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলতো! কিন্তু ভিতরে ভিতরে কামিনী-কাঞ্চনে মন। দাওয়ান মদন ভট্টের কত হাজার টাকার একখানা নোট প'ড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ ক'রে খেয়ে ফেলেছে—গিলে ফেলেছে— পরে কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বংসর মেয়াদ। আমি সরল বৃশ্বিতে ভাবতুম, বৃঝি বেশি এগিয়ে পড়েছে,—মাইরি বলছি!

# [ প্র'কথা—মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো—ভগবতী তেলী, কর্ত্তাভজ্ঞা মেয়েমানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা ]

"এখানে সিশ্বির মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা দিয়ে গিছলো—রামলালের কাছে। সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন দিয়েছে? রামলাল বললে, এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে

লাগল যে—দ্বধের দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে শুরে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর বিল্লী আঁচড়াতে লাগল! তথন রামলালকে গিয়ে বললাম, কাকে দিয়েছে? তোর খ্রাড়িকে কি भिराह ? दामलाल वलाल, ना **आभ**नाद अना भिराह । তथन वलाम, ना: এক্ষরিন টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আয়, তা না হ'লে আমার শান্তি হবে না।

'রামলাল ভোরে উঠে টাকা ফিরিয়ে দিয়ে আসে, তবে হয়।

"ও দেশে ভাগি তেলী, কর্ত্তাভজার দলের। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটি পরের না হ'লে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হ'বে না। সেই পরের্ষটিকে বলে 'রাগরুম্ব'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, রুম্ব্ব পেরেছিস? সে মেয়েমান মটা তিনবার বলে, পেয়েছি।

"ভাগ (ভগবতী) শ্রে, তোল। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধ্লো নিয়ে নমস্কার করত, তখন জমিদারের বড় রাগ হ'ল। আমি তাকে দেখেছি। জমিদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয়—তার পাল্লায় প'ড়ে তার আবার পেটে ছেলে হয়।

"একদিন একজন বড় মানাষ এসেছিল। আমায় বলে, মহাশয় এই মোকন্দমাটি কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে এর্সোছ। আমি বললাম, বাপ্য, সে আমি নই—তোমার ভূল হয়েছে। সে অচলানন্দ।

"যার ঠিক ঠিক ঈশ্বরে ভক্তি আছে, সে শরীর, টাকা—এ সব গ্রাহ্য করে না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, আবার তপ জপ কি! এ সব অনিতা, দিন দুই তিনের জন্য।"

আগণ্তুক বাব্রা এইবার গাত্রোখান করিলেন ও নমস্কার করিয়া বলিলেন তবে আমরা আসি। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষং হাস্য করিতেছেন ও মাণ্টারকে বলিতেছেন, "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" (সকলের হাস্য)।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### নিজের উপর প্রদ্ধার মূলে ঈশ্বরে বিশ্বাস

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি, সহাস্যো)—আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন! মণি—আজ্ঞা, খুব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, তার যেমন বিদ্যে তেমনি বৃদ্ধি! আবার গাইতে বাজাতে। এদিকে জিতেন্দ্রিয় বলেছে বিয়ে করবে না!

মণি—আপনি বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপী হয়ে যায়। আর উঠতে পারে না। আমি ঈশ্বরের ছেলে,—এ বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র উইনতি হয়।

# [ প্র'কথা—কৃষ্ণকিশোরের বিশ্বাস—হলধারীর পিতার বিশ্বাস ]

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ, বিশ্বাস!

"কৃষ্ণ কিশোরের কি বিশ্বাস! বল্তো, একবার তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি? আমি শুন্ধ নির্মাল হ'য়ে গোছ। হলধারী বলোছল, 'অজামিল আবার নারায়ণের তপস্যায় গিছিল, তপস্যা না ক'রলে কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়! শুধু একবার নারায়ণ বললে কি হবে!' ঐ কথা শুনে কৃষ্ণ কিশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফুল চলতে এসেছিল, হলধারীর মুথের দিকে চেয়ে দেখলে না!

'হলধারীর বাপ ভারী ভক্ত ছিল। দ্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ করতো,—'রম্ভবর্ণম্ চতুমর্খম' এই সব ধ্যান যখন করতো,—তখন চক্ষর দিয়ে প্রেমাশ্রর পড়তো।

"একদিন এ'ড়েদার ঘাটে একটি সাধ্ব এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা হল। হলধারী বললে সেই পশুভূতের খোলটা দেখুতে গিয়ে কি হবে? তার পরে সেই কথা কৃষ্ণকিশোর শ্বনে বলেছিল, কি! সাধ্বকে দর্শন ক'রে কি হবে, এই কথা বললে!—যে কৃষ্ণ নাম করে, বা রাম নাম করে, তার চিন্ময় দেহ হয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে,—'চিন্ময় শামাম 'চিন্ময় ধাম'। বলেছিল, একবার কৃষ্ণনাম কি একবার রাম নাম করেল শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া যায়। তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রাম নাম বলেছিল। কৃষ্ণকিশোর বলেছিল, ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা কি! তবে মাঝে মাঝে এক-একবার কাঁদতো। প্রশোক!

"বৃন্দাবনে জলত্ঞা পেয়েছে, মুচিকে বললে, তুই বল শিব। সে শিব-নাম ক'রে জল তুলে দিলে—অমন আচারী ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি বিশ্বাস!

"िवन्वाम नार्टे, खक्क भूका, क्ष्म, मन्धार्मि कर्म कत्रष्ट,--ाठा किছ्,रे হয় না! কি বল ?"

মণি---আজা হা ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)--গ**ণ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখেছি।** যত রাজ্যের কথা! বিধবা পিসি বলছে—মা, দুর্গা প্জা আমি না হ'লে হয় না—গ্রীটি গড়া পর্যন্ত! বাটীতে বিয়ে-খাওয়া হ'লে সব আমায় করতে হবে মা.--তবে হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খয়েরের বাগানটি পর্যক্ত!

মণি-আজে, এদেরি বা দোষ কি, কি নিয়ে থাকে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাসো)—ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে। भृकांत निरंदमा, हम्मन घमा, **এই मद २एक्।** किन्छु नेम्दरतंत कथा এकीं नारे। কি রাঁধতে হবে,---আজ বাজারে কিছ্ম ভাল পেলে না,--কাল অমাক বাঞ্চনটি বেশ হয়েছিল! ও ছেলেটি আমার খ্রুতুত ভাই হয়,—হাঁরে তোর সে কর্মটি আছে ?—আর আমি কেমন আছি !—আমার হরি নাই! এই সব কথা।

"দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে প্রজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা।"

মণি—আজে, বেশীর ভাগই এইর্প। আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার অনুরাণ তার অধিক দিন কি প্রজা-সম্প্যা করতে হয়!

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# চিন্ময় রূপ কি—ব্রহ্মজ্ঞানের পর বিজ্ঞান—ঈশ্বরই বস্তু

ঠাকুর মণির সহিত নিভূতে কথা কহিতেছেন। মণি—আজ্রে, তিনিই যদি সব হয়েছেন, এর্প নানা ভাব কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—বিভূর্পে তিনি সর্বভূতে আছেন, কিন্তু **শব্রি বিশেষ। কোন-**খানে বিদ্যাশন্তি কোনখানে অবিদ্যা শন্তি, কোনখানে বেশি শন্তি, কোনখানে কম শক্তি। দেখ না, মান্ধের ভিতর ঠগ্, জ্বাচোর আছে, আবার বাঘের মত ভয়ানক লোকও আছে। আমি বলি, ঠগ্ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ।

মণি (সহাস্যে)—আজ্ঞা, তাদের দরে থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ নারায়ণকে কাছে গিয়ে আলিঙ্গন করলে খেয়ে ফেলবে।

শীরামকৃষ্ণ—তিনি আর তাঁর শক্তি, রন্ধ আর শক্তি—বই আর কিছন্ই নাই।
নারদ রামচন্দ্রকে দতব করতে করতে বললেন, হে রাম তুমিই শিব, সীতা ভগবতী; তুমি রন্ধা, সীতা রন্ধাণী; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমিই নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী; প্রর্ষ বাচক যা কিছন আছে সব তুমি, দ্বী-বাচক সব সীতা।

মণি—আর চিন্ময় রূপ ?

শ্রীরামকৃষ্ণ একট্ব চিন্তা করিতেছেন। আন্তে আন্তে বালতেছেন, "কি রকম জান—যেমন জলের—এ সব সাধন করলে জানা যায়।

"তুমি 'রুপে' বিশ্বাস ক'রো। রক্ষজ্ঞান হলে তবে অভেদ—রক্ষ আর শক্তি অভেদ। যেমন অগিন আর তার দাহিকা শক্তি। অগিন ভাবলেই দাহিকা শক্তি ভবতে হয়, আর দাহিকা শক্তি ভাবলেই তাগিন ভাবতে হয়। দুশ্ধ আর দুশ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিম শক্তি।

"কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বিশিষ্ঠ শত প্রগ্রেশাকে কাতর হলেন। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই. জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটি আহরণ করে সেই কাঁটাটি তুলে দিতে হয়। তারপর ন্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।"

মণি—অজ্ঞান, জ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন!

"দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সুখ বোধ তাছে তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধ আছে, যার দুটি বোধ আছে, তার অশুটি বোধ আছে, যার অগি বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে।

"বিজ্ঞান—কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জানা! কান্ঠে আছে অণিন, এই বোধ —এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগ্বনে ভাত রাঁধা, খাওয়া, খেয়ে হল্টপা্ল্ট হওয়ার নাম ৰিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তার সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা-বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, মধ্ররভাবে—এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগং তিনি হয়েছেন, এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।

"এক মতে দর্শন হয় না—কে কাকে দর্শন করে। আর্পানই আপনাকে দেখে। কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না—আর ফিরে খবর দেয় না।"

, মণি—যেমন আপনি বলেন, মন্বমেশ্টের উপরে উঠলে আর নীচের খবর থাকে না,—গাড়ি, ঘোড়া, মেম, সাহেব, বাড়ি, ঘর, দ্বার, দোকান, অফিস ইত্যাদি।

খ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, আজকাল কালীঘরে যাই না, কিছ্ব অপরাধ হবে কি? নরেন্দ্র বলতো, ইনি এখনও কালীঘরে যান।

মণি—আজ্ঞা, আপনার নৃতন নৃতন অবস্থা—আপনার আবার অপরাধ কি ?

গ্রীরামকৃষ্ণ---আচ্ছা, হদের জন্য সেনকে ওরা বর্লোছল, হদয়ের বড় অস্থ, আপনি তার জন্য দুইখান কাপড়, দটি জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে (শিওড়ে) পাঠিয়ে দিব। সেন এনেছিল দুটি টাকা! এ কি বল দেথি,— এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল না।

মাণ-আজে, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এর প করতে পারে না: -- যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য।

প্রীরামকৃষ্ণ-ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

#### সণ্তম খণ্ড

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

# শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শৃভাগমন

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে মণ্গলারতির মধ্র শব্দ শ্বনা যাইতেছে। সেই সংগে প্রভাতী রাগে রস্বনটোকি বাজিতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গারোখান করিয়া মধ্র প্ররে নাম করিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর মর্ব্তি পটে চিত্রিত ছিল, এক এক করিয়া প্রণাম করিলেন। পশ্চিম ধারের গোল বারান্দার গিয়া ভাগাঁরথী দর্শন করিলেন ও প্রণাম করিলেন। ভক্তেরা কেহ কেহ ওখানে আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন।

রাথাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। বাব্রাম গত রাত্রে আসিয়াছেন। মণি ঠাকুরের কাছে আজ চৌন্দ দিন আছেন।

আজ বৃহস্পতিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণপক্ষের প্রয়োদশী তিথি, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাদি করিয়া কলিকাতায় আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে গেছে। বাব্রাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে।"

মণি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

শীতকাল। বেলা ৮টা, নহবতের কাছে গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল: ঠাকুরকে লইয়া যাইবে। চতুদিকে ফ্লগাছ, সম্মুখে ভাগীরথী; দিক সকল প্রসন্ন; শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের পটের কাছে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিলেন ও মার নাম করিতে করিতে যাত্রা করিয়া গাড়িতে উঠিলেন। সঙ্গে বাব্রাম, মণি। তাঁহারা ঠাকুরের গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা ট্রিপ ও মসলার থলে সঙ্গে লইয়াছেন, কেন না শীতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দিবেন।

ঠাকুর সহাস্যবদন: সমস্ত পথ আনন্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। বেলা ৯টা। গাড়ি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার দিয়া ক্রমে হৈছেরা বাজারের চৌমাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি ঈশানের বাড়ি জানিতেন। চৌমাথায় গাড়ির মোড় ফিরাইয়া ঈশানের বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইতে বলিলেন।

ঈশান আত্মীয়দের সহিত সাদরে সহাসাবদনে ঠাকুরকে অভার্থনা করিয়া নীচের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গোলেন। ঠাকুর ভক্তসণ্গে আসন গ্রহণ করিলেন। পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের পর শ্রীশের সপ্তে কথা কহিতেছেন। শ্রীশ এম্-এ, বি-এল পাশ করিয়া আলিপ্রের ওকালতি করিতে-ছেন। এন্ট্রান্স ও এফ-এ, পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট হইয়াছিলেন, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কারয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় গ্রিশ বংসর হইবে। যেমন পাশ্ডিত্য তেমনি বিনয়, লোকে দেখিলে বোধ করে ইনি কিছ্রই জানেন না। হাত জ্যোড় করিয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। মণি ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পরিচয় দিলেন ও বলিলেন, এমন শাশ্ত প্রকৃতির লোক দেখি নাই।

# কিম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম—কর্মযোগ

শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রতি)—তুমি কি কর গা?

শ্রীশ—আজ্ঞা, আমি আলিপুরে বেরুচি। ওকালতি করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (র্মাণর প্রতি)—এমন লোকেরও ওকালতি? (শ্রীশের প্রতি)— আছে৷ তোমার কিছ্ম জিজ্ঞাসা আছে?

**''সংসা**রে অনাসম্ভ হ'য়ে থাকা কেমন ?"

শ্রীশ—কিন্তু কাজের গতিকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। কেউ পাপ কর্ম ক'রছে, কেউ প্র্ণ্য কর্ম। এ সব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতেই হবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কর্ম কত দিন। যত দিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে লাভ হ'লে সব যায়। তখন পাপ-প্রণ্যের পার হয়ে যায়।

"ফল দেখা দিলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য।

"সম্ব্যাদি কর্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাণ্ড আর চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শর্ম্থা ভব্তি লাভের লক্ষণ।

#### "তাকে জানলে পাপ-প্রণ্যের পরি হয়।

"প্রসাদ বলে ভূত্তি মৃত্তি উভয় মাখায় রেখেছি, আমি কালী ক্রম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।

"তাঁর দিকে যত এপন্বে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের বো অন্তসত্ত্ব হলে শাশন্ডী ক্লমে কাজ কমিয়ে দেন। যখন দশ মাস হয়, তখন একেবারে কাজ কমিয়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সেইটিকে নিয়েই আনন্দ!"

<del>ব্রীশ</del>সংসারে থাকতে থাকতে তার দিকে যাওয়া বড় কঠিন।

## [ ग्रम्थ मः नातीक निका—खण्डानराग ७ निर्द्धत नाथन ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন? অভ্যাস-যোগ? ওদেশে ছনুতোরদের মেয়েরা চি'ড়ে ব্যাচে। তারা কত দিক সাম্লে কাজ করে, শোনো। ঢেকির পাট প'ড়ছে, হাতে ধানগন্তি ঠেলে দিছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে ক'রে মাই দিছে। আবার খন্দের এসেছে; ঢেকি এদিকে পড়েছে, আবার খন্দের সপ্তো কথাও চল্ছে। খন্দেরকে বলছে, ত'হলে তুমি যে ক'পয়সা ধার আছে, সে ক'পয়সা দিয়ে যেও, আর জিনিস লয়ে যেও।

"দেখো,—ছেলেকে মাই দেওয়া, ঢে কি পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া ধান তোলা, আবার খদ্দের সংগ্য কথা বলা, এক সংগ্য করছে। এরই নাম অভ্যাসযোগ। কিন্তু পনর আনা মন ঢে কির পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সংশ্য কথা কওয়া। তেমনি যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন ভগবানে দেওয়া উচিত। না দিলে সর্বনাশ—কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় অন্যান্য কর্ম কর।

"জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ করতে হবে। সংসার-রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে যাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই পেতে নির্জনে মন্থন ক'রে—মাখন তুলে—সংসার-রূপ জলে রাখতে হয়।

"তা হলেই হলো, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জনে থাকা বড় দরকার। অশ্বর্থ গাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে ছাগল গর্তে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গ্রিড় মোটা হ'লে বেড়া খ্লে দেওয়া যায়। এমন কি হাতী বে'ধে দিলেও গাছের কিছ্ম হয় না।

"তাই প্রথমাবন্ধায় মাঝে মাঝে নির্জনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। ভাত খাবে; ব'সে ব'সে বলছো, কাঠে অশিন আছে, ঐ আগ্ননে ভাত রাঁধা হয়; তা বললে কি ভাত তৈয়ের হয়? আর একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘস্তে হয়, তবে আগ্নন বেরোয়।

"সিন্ধি খেলে নেশা হয়, ঝ্লানন্দ হয়। খেলে না, কি**ছ**্ই করলে <u>না,</u> বনে বনে বলছো, 'সিন্ধি সিন্ধি'! তা'হলে কি নেশা হয়, আনন্দ' হয়?

## [मेन्यत बाष-व्यविदनत डेरन्थ्या-शता ७ चश्रता विशा-ग्रंथ बाख्या]

"হাজার লেখা পড়া শেখ, ঈশ্বরে ভাঁত্ত না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে—সব মিছে। শৃধ্য পশ্ভিত, বিবেক বৈরাগ্য নাই—তার কামিনী কাশ্তনে নজর থাকে। শকুনি খ্ব উচ্চতে উঠে, কিন্তু জাগারের দিকে নজর। "যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিদ্যা; আর সব মিছে। "আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে কি ধারণা?"

শ্রীশ—আজ্ঞা, এইটনুকু বোধ হয়েছে—একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাঁর স্থি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলছি—শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। যত ঠান্ডা পড়ে তত জলের আয়তনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বরফ হবার একট্র আগে থেকে জল হাল্কা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! পুরুরের জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপরিভাগে সমস্ত বরফ হয়ে গেছে কিন্তু নীচে যেমন জল তেমনি জল। যদি খুব ঠান্ডা হাওয়া বয়, সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি আছেন, জগং দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সংগ্যে আলাপ করা আর এক। কেউ দ্ধের কথা শ্বনেছে, কেউ দ্বধ দেখেছে, কেউ বা দ্বধ খেয়েছে। দেখলে তবে ত আনন্দ হবে, খেলে তবে ত বল হবে,—লোক হৃষ্ণপুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে তবে ত শান্তি হবে, তাঁর সংগ্যে আলাপ করলে তবেই ত আনন্দ লাভ হবে, শক্তি বাড়বে।

### ম্ম্কুত্ব বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময়সাপেক

শ্রীশ-তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তা বটে; সময় না হ'লে কিছ্ হয় না। একটি ছেলে শ্বতে যাবার সময় মাকে বলেছিল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে হবে না।

"যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশ্বড়ী বৌদের ভাত দিত। তাতে কিছ্ব ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখানি ভেশ্যে যাওয়াতে বৌরা আহ্মাদ করছিল। তথন শাশ্বড়ী বললেন 'নাচ কোঁদ বৌমা, আমার হাতের আট্কেল (আন্দাজ) আছে।'

## [আমমোক্তারি বা বকলমা দাও]

(শ্রীশের প্রতি)—"কি করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে আমমোক্তারি দাও। তিনি যা ভাল হয় কর্ন। বড়লোকের উপর যদি ভার দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না।

"সাধনার প্রয়োজন বটে; কিন্তু দ্ব'রকম সাধক আছে;—এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়াঙ্গের ছার স্বভাব। বানরের

ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইর্প কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেণ্টা ক'রে ভগবানকে ধরতে যায়।

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ ক'রে ডাকে! মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইর্প কোন কোন সাধক নিজে হিসাব ক'রে কোন সাধন করতে পারে না,—এত জপ করবাে, এত ধ্যান করবাে ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কে'দে কে'দে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কাল্লা শুনেন আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"

#### দিবতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা হইয়াছে, গৃহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই বড় ব্যুস্ত। তিনি ভিতরে বাড়িতে গিয়েছেন, খাবার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান কবিতেছেন।

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর বাস্ত হইয়াছেন। তিনি ঘরের ভিতর একট্ব পাদচারণ করিতেছেন,। কিন্তু সহাস্যবদন। কেশব কীর্ত্তনিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

## স্পিৰৰ কৰ্ত্তা—অথচ কৰ্মেৰ জন্য জীবেৰ দায়িত্ব—responsibility

কেশব কীর্ন্তর্নীয়া—তা তিনিই 'করণ' 'কারণ'। দ্বর্যোধন বলেছিলেন, 'হয়া হ্রষীকেশ হুদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহঙ্গিম তথা করোমি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, তিনি সব করাচ্ছেন বটে; তিনিই কর্ত্তা, মান্ত্র্য থকের স্বর্প।

"আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামরিচ খেলেই পেট জন্মলা করবে; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জন্মলা করবে। পাপ করলেই তার ফলটি পেতে হবে।

"যে ব্যক্তি সিশ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিশ্তু পাপ করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না! যার সাধা গলা, তার সুরেতে সা, রে, গা, মাই এসে পড়ে।"

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভন্তদের সঙ্গে ভিতরে বাড়িতে গেলেন ও আসন

গ্রহণ করিলেন। রাহ্মণের বাড়ি ব্যঞ্জনাদি অনেক রক্ম হইয়াছিল, আর নানাবিধ উপাদের মিণ্টালাদি আয়োজন হইয়াছিল।

বেলা ৩টা বাজিয়াছে। আহারানেত শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বৈঠকখানার আসিয়া বসিয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাণ্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীশের সপো আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার কি ভাব? সোহহং না সেব্য-সেবক?

## [ गृहस्थत खानस्यात्र ना फडिस्यात्र ? ]

"সংসারীর পক্ষে সেব্য-সেবক ভাব খ্ব ভাল। সব করা যাচ্ছে, সে-অবস্থায় 'আমিই সেই' এ ভাব কেমন ক'রে আসে। যে বলে আমিই সেই, তার পক্ষে জগং স্বংনবং, তার নিজের দেহ-মনও স্বংনবং, তার আমিটা পর্যক্ত স্বংনবং, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবক-ভাব, দাস-ভাব খ্ব ভালো।

"হন্মানের দাস-ভাব ছিল। রামকে হন্মান বলেছিলেন, 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; তুমি প্রভু, আমি দাস; আর যখন তত্ত্জান হয়, তখন দেখি তুমিই আমি আমিই তুমি।

"তত্তুজ্ঞানের সময় সোহহং হতে পারে, কিন্তু সে দ্রের কথা।"

শ্রীশ—আজে হাঁ, দাস-ভাবে মান্য নিশ্চিন্ত হয়। প্রভুর উপর সকলই নির্ভার। যেমন কুকুর ভারী প্রভুভন্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভার ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকে।

## [যিনি সাকার তিনিই নিরাকার-নাম মাহাত্ম]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? কি জান যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভত্তের চক্ষে তিনি সাকাররপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসম্দ্র। ক্ল কিনারা নাই. সেই জলের কোন কোন ম্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠান্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইর্প ভব্তি-হিমে সাকার র্প দর্শন হয়। আবার যেমন স্থা উঠলে বরফ গলে যায়—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইর্প জ্ঞান-পথ—বিচার-পথ—দিয়ে গেলে সাকারর্পে আর দেখা যায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানস্থা উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গেল।

"কিন্তু দেখ, যারই নিরাকার, তারই সাকার।"

সম্থ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোখান করিয়াছেন; এইবার দক্ষিশেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। বৈঠকখানা ঘরের দক্ষিণে যে রক আছে তাহারই উপর দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজ্বন বলিতেছেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময় ফল হবে, এমন ত দেখা যায় না।

ঈশান বলিলেন, সে কি! অশ্বখের বীজ অত ক্ষ্মুদ্র বটে, কিন্তু উহারই ভিতরে বড় বড় গাছ আছে! দেরিতে সে গাছ দেখা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ হাঁ, দেরিতে ফল হয়।

## [ঈশান নিলিপ্ত সংসারী—পরমহংস অবস্থা]

ঈশানের বাড়ি, ঈশানের শ্বশরর ক্ষেত্রনাথ চাট্রয়ের বাড়ির পর্বেগায়ে।
দর্ই বাড়ির মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাট্রয়ে মহাশয়ের বাড়ির ফটকে
ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবাশ্ববে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে
আসিয়াছেন।

ঠাকুর ঈশানকে বলিতেছেন, "ভূমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের মত। পুকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না।

"এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা দৃইই আছে। পরমহংস কাকে বলি? যিনি হাঁসের মত দৃংধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলটি ছেড়ে দৃংধটি নিতে পারেন। পি'পড়ের ন্যায় বালিতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বালি ছেড়ে চিনিট্যুকু গ্রহণ করতে পারেন।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকুঞ্জের ধর্ম সমদ্বয়-স্রুদ্বরকোটির অপরাধ হয় না

সন্ধ্যা হইয়াছে। ভক্ত শ্রীয**়ক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ঠাকুর আসিয়াছেন।** এখান হইতে তবে দক্ষিণেশ্বরে যাইবেন।

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসপে বসিয়া আছেন।
শ্রীয়্ত্ত মহেন্দ্র গোদ্বামীর সপে কথা কহিতেছেন। গোদ্বামীর বাড়ি ঐ
পাড়াতেই। ঠাকুর তাহাকে ভালবাসেন। তিনি রামের বাড়িতে এলেই
গোদ্বামী আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণব শান্ত সকলেরই পেশিছিবার প্থান এক; তবে পথ আলাদা। ঠিক ঠিক বৈষ্ণবেরা শন্তির নিন্দা করে না।

গোম্বামী (সহাস্যো)—হরপার্বতী আমাদের বাপ মা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—Thank you; 'বাপ মা'।

গোস্বামী—তা ছাড়া কার্কে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষ্ণবের নিন্দা করার

অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, বৈষ্ণবাপরাধের মাফ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অপরাধ সকলের হয় না। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না। যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের।

"ছেলে যদি বাপকে ধ'রে আলের উপর দিয়ে চলে, তা হলে বরং খানায় পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যদি ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখনও পড়ে না।

"শোনো, আমি মার কাছে শান্দা ভান্ত চেয়েছিলাম। মাকে বলেছিলাম, এই লও তোমার ধর্মা, এই লও তোমার অধর্মা; আমায় শান্দা ভান্ত দাও। এই লও তোমার শান্চি, এই লও তোমার অশান্চি; আমায় শান্দা ভান্ত দাও। মা এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পাণা; আমায় শান্দা ভান্ত দাও।"

গোস্বামী—আজ্ঞে হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সব মতকে নমস্কার করবে, তবে একটি আছে নিষ্ঠা ছব্তি। সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটির উপরে প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা।

"রাম রূপ বই আর কোনও রূপ হন্মানের ভাল লাগ্তো না।

'গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পার্গাড়বাঁধা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে চাইলে না।

"পত্নী, দেওর, ভাশ্বর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদির দ্বারা সেব। করে, কিন্তু পতিকে যের্প সেবা করে, সের্প সেবা আর কাহাকেও করে না। পতির সংখ্যা সম্বন্ধ আলাদা।"

রাম ঠাকুরকে কিছ্ম মিষ্টাম্লাদি দিয়া প্রজা করিলেন।

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিবেন। মণির কাছ থেকে গায়ের বনাত ও ট্রপি লইয়া পরিলেন। বনাতের কানঢাকা ট্রপি। ঠাকুর ভক্তসংগ্র গাড়িতে উঠিলেন। রামাদি ভক্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া দিতেছেন। মণিও গাড়িতে উঠিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবেন।



শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম )

জন্ম ১২৬১. ৩১শে আষাঢ় শৃক্ষবার। শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন—১৮৮২ ফেব্রুয়ারী। শ্রীঠাকুরের সঙ্গে—১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগস্ট। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও গস্পেল অভ্ শ্রীরামকৃষ্ণ-এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, ৪ঠা জুন। ১৩৩৯. ২১শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ফলহারিণী অমাবস্যা তিথি।

# অণ্টম খণ্ড দক্ষিণেশ্বর-মণ্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

# প্রথম পরিচ্ছেদ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে নরেন্দ্রাদি ভক্তসংগ্র

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালীমন্দিরে সেই প্রেপরিচিত ঘরে ছোট খার্টাটতে বিসয়া গান শ্রনিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত হৈলোক্য সান্যাল গান করিতেছেন। আজ রবিবার, ২০শে ফার্গ্যন; শ্রুরা পঞ্চমী তিথি; ১২৯০ সাল। ইংরাজীর ২রা মার্চ ১৮৮৪ খ্ল্টাব্দ। মেজেতে ভক্তেরা বাসয়া আছেন ও গান শ্রনিতেছেন—নরেন্দ্র, স্বরেন্দ্র (মিত্র), মান্টার, হৈলোক্য প্রভৃতি অনেকে বাসয়া আছেন।

শ্রীযার নরেন্দ্রের পিতা বড় আদালতে উকিল ছিলেন; তাঁহার পরলোক প্রাণিত হওয়াতে পরিবারবর্গ বড়ই কন্টে পড়িয়াছেন। এমন কি মাঝে মাঝে খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় অতি কন্টে আছেন।

ঠাকুরের শরীর, হাত ভাঙ্গা অবধি, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে অনেক দিন বার (Bar) দিয়া রাখা হইয়াছিল।

ত্রৈলোক্য মা'র গান গাইতেছেন। গানে বলিতেছেন, মা তোমার কোলে নিয়ে অণ্ডলে ঢেকে আমায় বৃকে ক'রে রাখ—

তোর কোলে লন্কায়ে থাকি (মা)।

চেয়ে চেয়ে মন্থপানে মা মা মা বলে ডাকি।

ডুবে চিদানন্দরসে, মহাযোগ নিদ্রাবশে,

দেখি রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি।

দেখে শন্নে ভয় ক'রে প্রাণ কে'দে ওঠে ডরে,

রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহে অগুলে ঢাকি (মা)।

ঠাকুর শ্রনিতে শ্রনিতে প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতেছেন। আর বলিতেছেন, আহা! কি ভাব!

**ব্রৈলোক্য আবার গাহিতেছেন**—

(लाका)

লল্জা নিবারণ হরি আমার। (দেখো দেখো হে—যেন—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়)। ভকতের মান, ওহে ভগবান, তুমি বিনা কে রাখিবে আর। তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আমি চিরক্রীত দাস তোমার! (দেখো দেখো দেখো হে)।

### (বড় দশকশী)

তুয়া পদ সার করি, জাতি কুল পরিহরি, লাজ ভয়ে দিন, জলাঞ্জাল
(এখন কোথা বা যাই হে পথের পথিক হ'য়ে);
আব হাম তোর লাগি, হইন, কলঙ্কভাগী,
গঞ্জে লোকে কত মন্দ বলি। (কত নিন্দা করে হে,)
(তোমার ভালবাসি বলে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে)
সরম ভরম মোর, অবহিং সকল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায়
(দাসের মানে তোমারি মান হরি),
তুমি হে হদয় প্রামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ ষেও্ট তুহে ভায়।

## (ছোট দশকশী)

ঘরের বাহির করি, মজাইলে যদি হরি, দেও তবে শ্রীচরণে স্থান, (চির দিনের মত) অনুদিন প্রেমবধ্ব, পিয়াও পরাণ ব'ধ্ব, প্রেমদাসে কর পরিবাণ।

ঠাকুর আবার প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে মেজেতে আসিয়া বসিলেন। আর রামপ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন—

> 'ষশ অপষশ কুরস স্বরস সকল রস তোমারি। (ওমা) রসে থেকে রসভগ্ণ কেন রসেশ্বরী॥

ঠাকুর তৈলোক্যকে বলিতেছেন, আহা! তোমার কি গান! তোমার গান ঠিক্ ঠিক্। যে সম্দ্রে গিয়েছিল সেই সম্দ্রের জল এনে দেখায়। তৈলোক্য আবার মান গাইতেছেন—

(হরি) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি বাজাও তালে তালে, মান্য ত' সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে। ছারাবাজীর প্রতুল যেমন, জীবের জীবন তেমন, দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে। দেহ যন্তে তুমি যন্ত্রী, আত্মরথে তুমি রথী, জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে। সর্বম্লাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হদয় স্বামী, অসাধ্রকে সাধ্র কর, তুমি নিজ প্রাগবলে।

## [ The Absolute identical with the phenomenal world—

## নিত্যলীলা যোগ—প্ৰবজ্ঞান বা বিজ্ঞান]

গান সমাশত হইল। ঠাকুর এইবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হৈলোক্য ও অন্যান্য ভন্তদের প্রতি)—হরিই সেব্য, হরিই সেবক,
—এই ভাবটি পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নেতি নেতি ক'রে হরিই সত্য আর
সব মিথ্যা ব'লে বোধ হয়। তারপরে সেই দ্যাথে যে, হরিই এই সব হয়েছেন
—ঈশ্বরই মায়া, জীব জগং এই সব হয়েছেন। অনুলোম হ'য়ে তার পর
বিলোম। এইটি প্রাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ
আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দিলে শাঁসট্বকু পাওয়া যায়, কিল্তু
বেলটি কত ওজনৈ ছিল জানতে গেলে, খোলা বীজ বাদ দিলে চলবে না।
তাই জীব জগংকে ছেড়ে প্রথমে সচিচদানন্দে পে'ছাতে হয়; তারপর সচিচদানন্দকে লাভ ক'রে দ্যাখে যে তিনিই এই সব জীব, জগং হয়েছেন। শাঁস যে
বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে—যেমন ঘোলেরি মাখন,
মাখনেরি ঘোল।

"তবে কেউ বলতে পারে, সচ্চিদানন্দ এত শস্ত হ'ল কেমন ক'রে—এই জগং টিপ্লে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই, যে শোণিত শৃক্ত এত তরল জিনিস,—কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব—মান্ষ তৈয়ারী হচ্ছে! তাঁহ'তে সবই হতে পারে।

"একবার অখণ্ড সচিদানদে পে'ছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাখা।

## সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়—যোগী ও ভক্তের প্রভেদ]

"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছ্ম তিনি ছাড়া নয়। গ্রুরের কাছে বেদ পড়ে রামচন্দ্রের বৈরাগ্য হলো। তিনি বললেন, সংসার বাদ স্বান্ধর তবে সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হ'লো। তিনি রামকে ব্ঝাতে গ্রুর্ বাশষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বাশষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন বল্ছো? তুমি আমায় ব্রিধয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। বিদি তুমি ব্রিধয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তাহ'লে তুমি ত্যাগ করতে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন,—কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

"সব তত্ত্ব শেষে আকাশতত্ত্বে লয় হয়। আবার স্থিতির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব থেকে অহঙকার, এই সব ক্রমে ক্রমে স্থিতি হয়েছে। অন্লোম, বিলোম। ভক্ত সবই লয়। ভক্ত অথণ্ড সচিদানন্দকেও লয়, আবার জীব জগংকেও লয়।

"যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে প্রমাত্মাতে পেণছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

"একটুর ভিতরে যে ঈশ্বরকে দ্যাথে তার নাম **খণ্ডজ্ঞানী**—সে মনে করে যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই!

"ভঙ্ক তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে 'ঐ ঈশ্বর.' অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভক্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অন্তর্যামীরপ্রে আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তিনি এই সব হয়েছেন,—যা কিছু, দেখছি সবই তাঁর এক একটি র.প। নরেন্দ্র আগে ঠাটা করতো আর বলতো, 'তিনিই সব হয়েছেন,—তা হ'লে ঈশ্বর ঘটি, ঈশ্বর বাটি।' (সকলের হাস্য)।

## [ जेम्बत मर्भारत नः भग्न याय-कर्मा जाग इय-विवार भिव ]

"তাঁকে किन्कु मर्गन कतरल जव जरमा हरल याय। भाना এक, मार्था এक। শ্বনলে ষোলো আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হ'লে আর বিশ্বাসের কিছু বাকী থাকে না।

''ঈশ্বর দর্শন করলে কর্ম' ত্যাগ হয়। আমার ঐ রক্মে প্রজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়,—কোষা-কুষি, বেদী, ঘরের চোকাঠ-সব চিন্ময়! মান্ত্র, জীব, জন্তু,-সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতদিকে প্রুম্প বর্ষণ করতে লাগলাম!—যা দেখি তাই প্রো কবি।

"একদিন প্রজার সময় শিবের মাথায় বজু দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে, এই বিরাট মুত্তিই শিব। তখন শিব গ'ড়ে পূজা বন্ধ হ'লো। ফুল তুলুছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটা ফুলের তোডা।"

## কাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ—'ন কবিতাং বা জগদীশ']

বৈলোক্য—আহা, ঈশ্বরের রচনা কি সান্দর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-না গো, ঠিক দপ্ করে দেখিয়ে দিলে!-হিসেব ক'রে নয়। দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফ্লুল গাছ এক একটি তোড়া.—সেই বিরাট ম্র্তির উপর শোভা করছে। সেই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মান্যকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে-দুলে বেড়াচ্ছেন,—যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাস্ছে,—বালিশটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উ'চু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পডছে।

# [ঠাকুরের শরীর ধারণ কেন-ঠাকুরের সাধ]

"শরীরটা দ্ব'দিনের জনা, তিনিই সত্য, শরীর এই আছে, এই নাই। অনেক দিন হ'লো যখন পেটের ব্যামোতে বড় ভূগ্ছি, হদে বল্লে—মাকে একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'লো। বলল্ম, মা সোসাইটিতে (Asiatic Society) মান্বের হাড় (Skeleton) দেখেছিলাম, তার দিয়ে জ্বরে জ্বরে মান্বের আকৃতি, মা! এ রকম ক'রে শরীরটা একট্র শস্তু ক'রে দাও, তা হ'লে তোমার নাম গ্রেকীর্ত্তন করবো।

"বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙ্কায় প্রবেঁশ করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালিয়ে যাচছে। লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হ'লো তব্ প্রাণের উপর এত টান। নিকষাকে কাছে ডাকিয়ে রাম বল্লেন, তোমার ভয় নাই, ভূমি কেন পালাচ্ছিলে? নিকষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই,—বে'চে ছিলাম ব'লে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম—যদি আরও বাঁচি তো আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ।

"বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় না।

(সহাস্যে) "আমার একটি-আধটি সাধ ছিল। বলেছিলাম মা, কামিনী-কান্তন ত্যাগীর সংগ দাও; আর বলেছিলাম, তোর জ্ঞানী ও ভন্তের সংগ করবো, তাই একট্ম শক্তি দে যাতে হাঁটতে পারি,—এথানে ওথানে যেতে পারি। তা হাঁটবার শক্তি দিলে না কিন্তু!"

ত্রৈলোক্য (সহাস্যে)--সাধ কি মিটেছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—একট্র বাকী আছে। (সকলের হাস্যা)।

"শরীরটা দ্ব'দিনের জন্য। হাত যখন ভেঙেগ গেল, মাকে বলল্ক, মা বড় লাগছে ' তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ি আর তার ইঞ্জিনীয়ার। গাড়ির একটা-আধটা ইস্ক্র্ আলগা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনীয়ার যের্প গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি সেইরপে চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই।

"তবে দেহের যৃত্ব করি কেন? ঈশ্বরকে নিয়ে সম্ভোগ করবো; তাঁর নাম গুণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবো।"

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## नरत्रन्म्यामि मरण्या-नरतरन्मत मृथ-मृश्य-एत्टत् मृथ-मृश्य

নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গ্রৈলোক্য ও ভন্তদের প্রতি)--দেহের সন্থ-দর্বংখ আছেই। দেখ না, নরেন্দ্র--বাপ মারা গেছে, ব্যাড়িতে বড় কন্ট ; কোনো উপায় হচ্ছে না। তিনি কখনও সনুখে রাখেন কখনও দর্বংখ।

ত্রৈলোক্য—আজ্ঞে, ঈশ্বরের (নরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর কখন হবে! কাশীতে অল্লপূর্ণার বাড়ি কেউ অভুক্ত থাকে না বটে;—কিন্তু কার্ব কার্ব সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে থাকতে হয়।

"হদে শম্ভু মল্লিককে বলেছিল, আমায় কিছ্ টাকা দাও। শম্ভু মল্লিকের ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে পার, তুমি যা হ'ক কিছু রোজগার কর্ছো। তবে খ্ব গরীব হয় সে এক কথা, কি কানা, খোঁড়া পঙ্গ; এদের দিলে কাজ হয়। তথন হদে বললে, মহাশয়! আপনি উটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর কর্ন যেন আমায় কানা খোঁড়া অতি দারিন্দীর, এ সব না হতে হয়। আপনারও দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই।

## নিরেন্দ্র ও নাস্তিক মত—ঈশ্বরের কার্য ও ভীষ্মদেব]

ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান ক'রে এই কথা বলছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রের দিকে এক একবার সম্পেহ দ্লিট করিতেছেন।

নরেন্দ্র—আমি নাদ্তিক মত পড়্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বটো আছে, অস্তি আর নাস্তি, অস্তিটাই নাও না কেন? স্বুরেন্দ্র স্কুম্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তিনি তো ভন্তকে দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আইনে (শাস্তে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান-টান করে তাদেরই ধন হয়! তবে কি জান? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না!

"ঈশ্বরের কার্ষ কিছ্র ব্রঝা যায় না। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শর্মে; পান্ডবেরা দেখতে এসেছেন। সঙ্গে কৃষ্ণ। এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীষ্মদেব কাদছেন। পান্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ কি আশ্চর্য! পিতামহ অণ্টবস্বর একজন বস্ব; এব মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীষ্ম সে জন্য কাঁদছেন না। ও'কে জিজ্ঞাসা কর দেখি। জিজ্ঞাসা করাতে ভীষ্ম বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু ব্রুবতে পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদছি যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাং নারায়ণ ফিরছেন কিন্তু পান্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখি যে তাঁর কার্য কিছুই বোঝবার যো নাই!

## [ भूम्थ आचा এकमात अप्रेम-मृत्मत्र्वर]

"আমার তিনি দেখিরেছিলেন, পরমান্ধা, যাঁকে বেদে শান্ধ আন্ধান বলে, তিনিই কেবল একমাত্র অটল সন্মের্বং নির্লিপ্ত, আর সন্থ-দন্ধথের অতীত। তাঁর মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল ; এটির পর ওটি, এটি থেকে উটি হবে, এ সব বলবার যো নাই।"

স্বরেন্দ্র (সহাস্যে)—পূর্বজন্মে দান-টান করলে তবে ধন হয়, তা হ'লে ত আমাদের দান-টান করা উচিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ- যার টাকা আছে তার দেওয়া উচিত। (ক্রৈলোক্যের প্রতি) জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা উচিত। ও যে করে না সেটা নিন্দার কথা। এক একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ)হয় ;—টাকা যে কে ভোগ করবে তার ঠিক নাই!

"সেদিন জয়গোপাল এসেছিল। গাড়ি করে আসে। গাড়িতে ভাঙ্গা লণ্ঠন ;—ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া ;—মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত শ্বারবান:—আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালিম।" (সকলের হাস্য)।

স্বেন্দ্র--জয়গোপালবাব্ রাক্ষসমাজের। এখন ব্রিঝ কেশববাব্র রাক্ষ-সমাজে সের্প লোক নাই। বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ ও আর আর বাব্রা সাধারণ রাক্ষসমাজ করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত না:—ভাগ দিতে হবে ব'লে। (সকলের হাস্য)।

"কেশবের শিষ্য একজনকে সেদিন দেখলাম। কেশবের বাড়িতে থিয়েটার হচ্ছিল। দেখলাম, সে ছেলে কোলে ক'রে নাচছে! আবার শ্নুনলাম লেকচার দেয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই!"

বৈলোক্য গাহিতেছেন,—**চিদানশ্দ সিণ্ধ,নীরে প্রেমানন্দের লহরী।** গান সমাণত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বৈলোক্যকে বলিতেছেন, ঐ গানটা গাও ত গা.—আমায় দে মা পাগল ক'রে।

#### নবম খণ্ড

## শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে পণিডত শশধরাদি ভরসংগ

# প্রথম পরিচ্ছেদ কালীরক্স—রক্ষ ও শব্তি অভেদ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ তাঁর সেই পূর্বপরিচিত ঘরে মেজেতে বাসয়া আছেন,—
কাছে পশ্ডিত শশধর। মেজেতে মাদ্রর পাতা—তাহার উপর ঠাকুর, পশ্ডিত
শশধর, এবং কয়েকটি ভক্ত বাসয়াছেন। কতকগর্বল ভক্ত মাটির উপরেই বাসয়া
আছেন। স্রেক্দ্র, বাব্রাম, মান্টার, হরিশ, লাট্র, হাজরা, মাণ মাল্লক প্রভৃতি
ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পশ্ডিত পশ্মলোচনের কথা কহিতেছেন।
পশ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভাপশ্ডিত ছিলেন। বেলা অপরাহ্নপ্রায় ৪টা।

আজ সোমবার, ৩০শে জ্বন, ১৮৮৪ খ্টাব্দ। ছর্মাদন হইল শ্রীশ্রীরথ-যাত্রার দিবসে পশ্ডিত শশধরের সহিত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা ও আলাপ হইয়াছিল। আজ আবার পশ্ডিত আসিয়াছেন। সংগ্যে শ্রীয্ত্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে পশ্ডিত শশধর আছেন।

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী। ঠাকুর তাঁহাকে ব্র্ঝাইতেছেন—যাঁহারই নিত্য তাঁহারই লীলা—ির্যান অখণ্ড সক্রিদানন্দ, তিনিই লীলার জন্য নানা র্প ধরিয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বালিতে বালিতে ঠাকুর বেহ'্শ হইতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া কথা কহিতেছেন। পণ্ডিতকে বালিতেছেন, "বাপ্,, রক্ষ অটল, অচল, সুমের্বং। কিন্তু 'অচল' যার আছে তার 'চল'ও আছে।

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব বিনিন্দিত কপ্তে গান গাহিতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন—

কে জানে কালী কেমন, ষড়্দশনি না পায় দশন।
[২য় ভাগ—বিংশখণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]

মা কি এমনি মায়ের মেয়ে।

যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে॥

স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে।

সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে প্রিয়ে॥

যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে।

দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে ল্টায়ে॥

গান—মা কি শ্বাই শিবের সতী।

যাঁরে কালের কাল করে প্রণতি॥

ন্যাংটাবেশে শত্র্বনাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।

বল দেখি মন সে বা কেমন, নাথের ব্বকে মারে লাখি॥
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাতি।

সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শ্রাধ্যতি॥

গান—আমি স্রা পান করি না, স্থা খাই জয় কালী ব'লে,
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে।
গ্রেদ্ত বীজ লয়ে প্রবৃত্তি তায় মশলা দিয়ে,
জ্ঞান শ্রুণতৈ চোয়ায় ভাঁটী, পান করে মোর মন মাতালে।
ম্ল মন্ত্র ফল্ম ভরা, শোধন করি বলে তারা,
প্রসাদ বলে এমন স্রা খেলে চতুর্বর্গ মিলে।

গান—শ্যামাধন কি সবাই পায়, অবোধ মন বোঝে না একি দায়। শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায়॥

ঠাকুরের ভাবাবস্থা একট্ব কম পড়িয়াছে। তাঁহার গান থামিল। একট্ব চপ করিয়া আছেন। ছোট খাটটিতে গিয়া বসিয়াছেন।

পিন্ডত গান শ্বনিয়া মোহিত হইয়াছেন। তিনি অতি বিনীতভাবে ঠাকুরকে বলিতেছেন—"আবার গান হবে কি ?"

ঠাকুর একট্র পরেই আবার গান গাহিতেছেন— শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘ্রিড়খানা উড়িতেছিল. কল্বযের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে প'ড়ে গেল।

[২য় ভাগ--২য় খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ

গান—এবার আমি ভাল ভেবেছি
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি।
যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥

গান—অভয় পদে প্রাণ স'পেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালী নাম মহামন্ত্র আত্মশিরশিখার বে'ধেছি।
(আমি) দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীদ্বর্গানাম কিনে এনেছি॥
"দ্বর্গানাম কিনে এনেছি" এই কথা শ্বিনায় পশ্ডিত অশ্রবারি বিসর্জন করিতেছেন। ঠাকুর আবার গাহিতেছেন— গান-কালী নাম কল্পতর, হৃদয়ে রোপণ ক'রেছি এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি॥ দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দ্বর ক'রেছি। রামপ্রসাদ ব'লে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

গান—আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক কার, ঘরে। যা চাবি তা বসে পাবি (ওরে) খোঁজ নিজে অন্তঃপুরে॥ ঠাকুর গান গাহিয়া বলিতেছেন -মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি বড় -

ন গান—আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, শ্বদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই গো। আমার ভব্তি যেবা পায় সে যে সেবা পায়. তারে কেবা পায় সে যে তিলোকজয়ী।। শ্বন্ধা ভব্তি এক আছে বৃন্দাবনে. গোপগোপী ভিন্ন অন্যে নাহি জানে। ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ॥

# দিবতীয় পরিচ্ছেদ শাস্ত্রপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা—তপস্যা চাই—বিজ্ঞানী

পশ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়িয়াছেন ও জ্ঞান চর্চা করেন। ঠাকুর ছোট খার্টটিতে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পশ্ডিতের প্রতি)—বেদাদি অনেক শাস্ত্র আছে, কিন্তু সাধন ना करतल जभगा ना करतल-न्नेभ्वतरक भाउता यात्र ना।

"ষড় দর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।

"তবে শাস্তে যা আছে. সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলেছিল। কোথায় রেখেছে মনে নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খ'বজতে লাগল। দ্'-তিনজন মিলে খ'বজ চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছিল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় পাঠাইবে। সেইট্রকু প'ড়ে ল'য়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তথন আর চিঠির কি দরকার। এখন পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড কিনে পাঠালেই হবে।

## [ The Art of Teaching: পঠন, প্রবণ ও দর্শনের তারতম্য ]

"পড়ার চেয়ে শর্না ভাল,—শর্নার চেয়ে দেখা ভাল। গ্রের্ম্বেথ বা সাধ্বম্বেথ শর্নলে ধারণা বেশী হয়,—আর শাস্তের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। "হন্মান বলেছিল, 'ভাই, আমি তিথি-নক্ষত্র অত সব জানি না—আমি কেবল রাম চিন্তা করি।'

"শন্নার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চ'লে যায়। শাস্তে আনেক কথা ত আছে ; ঈশ্বরের সাক্ষাংকার না হ'লে—তাঁর পাদপদ্মে ভব্তি না হ'লে—চিত্তশন্দিধ না হ'লে—সবই বৃথা। পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল —কিন্তু পাঁজি টিপ্লে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও না।

## [বিচার কত দিন—ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত—বিজ্ঞানী কে?]

"শাস্ত্রাদি নিয়ে বিচার কর্তাদন? যতাদিন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। দ্রমর গ্রন গ্রন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফ্রলে না বসে। ফ্রলে ব'সে মধ্বপান করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই।

"তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে কথা কেবল ঈশ্বরেরই আনন্দের কথা,—যেমন মাতালের 'জয় কালী' বলা। আর দ্রমর ফুলে ব'সে মধ্নপান করার পর আধ আধ স্বরে গুনুন গুনুন করে।

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর বৃঝি নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বলিতেছেন। "জ্ঞানী 'নেতি নেতি' বিচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে আনন্দ পায় সেই **রশ্ধ**।

"জ্ঞানীর স্বভাব কির্প?—জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে।

"আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগ্নলি সাধ্য দেখলাম। তারা কেউ কেউ সেলাই করছিল। (সকলের হাস্যা)। আমরা যাওয়াতে সে সব ফেললে। তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে আমাদের সংগ কথা কইতে লাগল। (সকলের হাস্যা)।

"কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় না। আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায়—বাড়ির সব কেমন আছে।

"কিম্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা। তার এলানো স্বভাব—হয়ত কাপড়-খানা আলগা—কি বগলের ভিতর—ছেলেদের মত!

''ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগ্নেন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেনুলে রাধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ হ'রে যাওয়া, যার হর তার নাম বিক্ষানী।

"কিন্তু বিজ্ঞানীর অন্টপাশ খুলে যায়,—কাম-ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে।"

পশ্ডিত—"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদান্তে সর্বসংশয়াঃ।"

## [ প্রেকিথা—কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন—ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ, একখানা জাহাজ সম্ভুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত লোহা-লকড়, পেরেক, ইস্ক্র উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড ছিল তাই সব লোহা আল্গা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল।

"আমি কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি যেতাম। একদিন গিয়েছি, সে বললে, তুমি পান খাও কেন? আমি বললাম, খামি পান খাব—আরমিতে মাখ দেখব,— হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণকিশোরের পরিবার তাকে वकरा नागरना -- वनन पूर्वि कारत कि वन ? -- तामकृष्यक कि वनरहा ?

"এ অবস্থা হ'লে কাম-ক্রোধাদি দশ্ধ হ'য়ে যায়। শরীরের কিচ্ছ, হর না; অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব—কিন্তু ভিতর ফাঁক আর নির্মাল।" ভক্ত ঈশ্বর দর্শনের পরও শরীর থাকে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-কার্ কার্ কিছ্ব কর্মের জন্য থাকে, -লোকশিক্ষার জন্য। গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর মৃত্তি হয়—িকন্তু চক্ষ্য অন্ধ যায় না। তবে পাপের জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্মে আর হয় না। যে পাক भिरास प्राप्त भाके पार्ट किया प्राप्त वारत । वाकी गृत्वा आत रूप ना। काम-ক্লোধাদি সব দণ্ধ হ'য়ে যায়,—তবে শরীরটা থাকে কিছু, কর্মের জন্য।

পশ্ভিত—ওকেই সংস্কার বলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে-তাই ত এর্প এলানো ভাব। চক্ষ্ম চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে,— কখনও লীলা হ'তে নিত্যেতে যায়।

পশ্ভিত-এটি ব্যুবলাম না।

শ্রীরামক্রঞ্চ নেতি নিতি বিচার ক'রে সেই নিত্য অথণ্ড সচিচদানদে পে<sup>1</sup>ছয়। তারা এই বিচার করে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন। নিত্যে পেণছৈ আবার দেখে—তিনি এই সব হয়েছেন—জীব জগৎ. চতুৰ্বিংশতি তত্ত্ব।

"দ্বকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা र ल प्रत्य या, पालतरे माथन, माथनतरे पाल। प्यालतरे माय. মাঝেরই খোল।"

পণ্ডিত (ভূধরের প্রতি, সহাস্যো)—বুঝলে? এ বুঝা বড় শর !

শ্রীরামকৃষ্ণ—মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই সংগ্য সোলেকে ভাবতে হয়,—কেন না ঘোল না থাকলে মাখন হয় না। তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। সাকার-নিরাকার সাক্ষাংকারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়র্প, নিরাকার অখণ্ড সাচ্চদানন্দ।

"তিনিই সব হয়েছেন,—তাই বিজ্ঞানীর 'এই সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' রামপ্রসাদ ধোঁকার টাটি বলেছেন। তাই একজন জবাব দিয়েছিল,—

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লন্টি। ওরে বিদ্য নাহিক বৃদ্ধি, বৃনিঝস্ কেবল মোটামন্টি॥ জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল বৃন্টি। সে এদিক-ওদিক দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥

(সকলের হাস্য)।

"বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষর,পে সম্ভোগ করেছে। কেউ দ্ব্ধ শ্বনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দ্বধ খেয়েছে আর খেয়ে আনন্দ লাভ করেছে ও হৃষ্টপবৃষ্ট হয়েছে।"

ঠাকুর একট্র চুপ করিলেন ও পশ্ডিতকে তামাক খাইতে বলিলেন। পশ্ডিত দক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন।

# ভৃতীয় পরিচ্ছেদ জ্ঞান ও বিজ্ঞান—ঠাকুর ও বেদোক্ত ঋষিগণ

পশ্ডিত ফিরিয়া আসিয়া আবার ভন্তদের সঙ্গে মেজেতে বসিলেন। ঠাকুর ছোট খার্টিটতে বসিয়া আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পশ্ডিতের প্রতি)—তোমাকে এইটে বলি। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ। যা সর্বদাই নিয়ে আছে— কামিনীকাণ্ডনের আনন্দ—তার নাম বিষয়ানন্দ। ঈশ্বরের নাম গ্র্ণগান ক'রে যে আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম ব্রহ্মানন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেছাচার হ'রে যেতো।

"চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো—অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভগবান দশন করে সমাধিস্থ হ'তেন,—জড়সমাধির অবস্থা হ'তো। অর্ধবাহ্যে একট্ব বাহিরের হ্রশ থাকতো। বাহ্যদশায় নামগ্রেশ কীর্ত্তন করতে পারতেন।" হাজরা (পণ্ডিতের প্রতি)—এইতো সব সন্দেহ ঘুচান হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)—সমাধি কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জডসমাধি হয়,—'আমি' থাকে না। ভক্তিযোগের সমাধিকে চেতনসমাধি বলে। এতে সেব্য-সেবকের 'আমি' থাকে—রস-রসিকের 'আমি'— আম্বাদ্য-আম্বাদকের 'আমি'। ঈশ্বর সেব্য—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর রসম্বর্প— ভক্ত র্রাসক: ঈশ্বর আস্বাদ্য-ভক্ত আস্বাদক। চিনি হব না, চিনি থেতে ভালবাসি।

পশ্ডিত—তিনি যদি সব 'আমি' লয় করেন তা হ'লে কি হবে? চিনি যদি ক'রে লন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা, একবার প্রকাশ ক'রে বল!' (সকলের হাস্য)। তবে কি নারদ, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনংকুমার শান্দের নাই?

পণ্ডিত—আজ্ঞা হাঁ, শাস্ত্রে আছে।

শ্রীরামক্ষ-তারা জ্ঞানী হ'য়েও 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছিল। তুমি ভগবং পড নাই ?

পণ্ডিত-কতক পড়েছি:-সম্পূর্ণ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শ্রনেন না? তিনি কম্পতর্। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।

পশ্ডিত—আমি তত এসব চিন্তা করি নাই। এখন সব ব্রুব্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রদ্মজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটা 'আমি' রেখে দেন। সেই 'আমি'—'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি।' তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন হয়। মুসল সব ঘ'সে একটা তাতেই আবার উলাবনে প'ড়ে কুলনাশন— যদ্বংশ ধরংস হ'লো। বিজ্ঞানী তাই এই 'ভক্তের আমি' 'বিদ্যার আমি' রাথে আস্বাদনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য।

## ি ঋষিরা ভয়তরাসে—A new light on the Vedanta

"ঋষিরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব কি জান? আমি যো সো ক'রে যাচ্ছি আবার কে আসে? খাদি কাঠ আপনি যো সো ক'রে ভেসে যায়-কিন্তু তার উপর একটি পাখী বস্লে ভূবে যায়। নারদাদি বাহাদ্বরী কাঠ, আপনিও ভেসে যায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও নিয়ে যেতে পারে। দটীম বোট (কলের জাহাজ)—আপনিও পার হ'য়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে নিয়ে যায়। "নারদাদি আচার্য বিজ্ঞানী,—অন্য ঋষিদের চেয়ে সাহসী। যেমন পাকা খেলোয়াড় ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে। কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই ঠিক পড়েছে!—এমনি খেলোয়াড়!—সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়।

"শব্ধব্ জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন শতরণ্ঠ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘ্রুটি উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছ্বতেই ভয় নাই। সে সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে!—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে!—
ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে!

"তাঁকে চিন্তা ক'রে, অখন্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ,—আবার মন লয় না হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ।

"শৃধ্ জ্ঞানী একঘেরে,—কেবল বিচার কচ্চে 'এ নয় এ নয়,—এ সব স্বংনবং।' আমি দৃহাত ছেড়ে দিয়েছি, তাই সব লই।

"একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ব্যান তখন স্বতো কাটছিল,—নানা রকমের রেশমের স্বতো। 'ব্যান' তার ব্যানকে দেখে খ্ব আনন্দ করতে লাগ্লো;—আর বললে—'ব্যান, তুমি এসেছ ব'লে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারি না,—যাই তোমার জন্য কিছ্ব জল খাবার আনিগে।' ব্যান জলখাবার আনতে গেছে;—এদিকে নানা রঙের রেশমের স্বতা দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া স্বতা বগলে ক'রে ল্বিক্রে ফেললে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো;—আর অতি উৎসাহের সহিত—জল খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু স্বতার দিকে দ্ভিপাত ক'রে ব্বঝতে পারল যে, একতারা স্বতো ব্যান সরিয়েছেন। তখন সে স্বতোটা আদার করবার একটা ফল্দী ঠাওয়ালে।

"সে বল্ছে, 'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সহিত সাক্ষাং হ'লো। আজ ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারী ইচ্ছা কচ্ছে যে দ্বজনে নৃত্য করি। সে বললে—'ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।' তথন দ্বই ব্যানে নৃত্য করতে লাগলো। ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহ্ন না তুলে নৃত্য করছেন। তথন তিনি বললেন, 'এস ব্যান দ্বহাত তুলে আমরা নাচি,—আজ ভারী আনন্দের দিন।' কিন্তু তিনি এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন! তথন ব্যান বললেন, 'ব্যান ওকি! এক হাত তুলে নাচা কি, এস দ্বহাত তুলে নাচি। এই দেখ, আমি দ্বহাত তুলে নাচছি'। কিন্তু তিনি বগল টিপে হেসে হেসে এক হাত তুলেই নাচতে লাগলেন আর বললেন, 'যে যেমন জানে ব্যান!'

"আমি বগলে হাত দিয়ে টিপি না,—আমি দ্ব'হাত ছেড়ে দিয়েছি —আমার ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লীলা দ্বই লই।"

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা জ্ঞানীর ম্বান্ত

कामना, এই সব থাকে বলে' দ্ব'হাত তুলে নাচতে পারে না? নিতালীলা দুই নিতে পারে না? আর জ্ঞানীর ভয় আছে, পাছে বন্ধ হই,—বিজ্ঞানীর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেশব সেনকে বললাম যে, 'আমি' ত্যাগ না করলে হবে না। সে বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে না। তখন আমি বললাম, 'কাঁচা আমি,' 'বঙ্জাৎ আমি'—ত্যাগ করতে বলছি; কিন্তু 'পাকা আমি'—'বালকের আমি', 'ঈশ্বরের দাস আমি' 'বিদ্যার আমি'—এতে দোষ নাই। 'সংসারীর আমি'—'অবিদ্যার আমি'—'কাঁচা আমি'—একটা মোটা লাঠির ন্যায়। সচিচ্যানন্দ-সাগরের জল ঐ লাঠি যেন দুই ভাগ করেছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আমি,' 'বার্লকের আমি,' 'বিদ্যার আমি' জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা যাচ্ছে—শ্বধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন দু'ভাগ জল। বৃহত্তঃ এক জল,— দেখা যাচ্ছে।

"শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন—লোকশিক্ষার জন্য।

## [রক্ষজ্ঞান লাভের পর 'ভরের আমি'—গোপীভাব |

"ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তিনি 'বিদ্যার আমি'—'ভক্তের আমি' রেখে দেন। হন্মান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য সেবকের ভাবে, ভক্তের ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'রাম, কখন ভাবি তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; কখন ভাবি তুমি সেব্য আমি সেবক; আর রাম, যখন তত্ত্ত্জান হয় তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি!

"যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হ'য়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কন্ট দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বর্পে দেখা দিলেন—আর বললেন 'কৃষ্ণ চিদান্তা আর আমি চিংশব্তি। মা তুমি আমার কাছে বর লও।' যশোদা বললেন, মা আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না-কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা দর্শন হয়, আর কৃষ্ণভক্ত সংগ যেক সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আমি সেবা করতে পারি.—আর তাঁর নাম গণেকীন্তনি যেন আমি সর্বদা করতে পারি।

"গোপীদের ইচ্ছা হয়েছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ তাদের যম্নায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমনি বৈকুণ্ঠে সন্বাই উপস্থিত:—ভগবানের সেই ষড়েশ্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল,—কিন্তু ভাল লাগল না। তখন কৃষ্ণকে তারা বললে, আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা এই যেন থাকে আর আমরা কিছুই চাই না।

"মথুরা যাবার আগে কৃষ্ণ বন্ধজ্ঞান দিবার উদ্যোগ করেছিলেন। বলে-ছিলেন. আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে আছি। তোমরা কি একটি রূপ কেবল দেখছ? গোপীরা ব'লে উঠলো, 'কৃষ্ণ, তবে কি আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবে তাই ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছি?

"গোপীদের ভাব কি জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের।" একজন ভক্ত—এই 'ভক্তের আমি' কি একেবারে যায় না?

# [ Sri Ramkrishna and the Vedanta ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও 'আমি' এক একবার যায়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান হ'য়ে সমাধিপথ হয়। আমারও যায়। কিল্ডু বরাবর নয়। সা রে গা মা পা ধা নি,—কিল্ডু 'নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না,—আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়। আমি বলি 'মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।' আগে সাকারবাদীরা খ্ব আস্তো। তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা আস্তে আরম্ভ করলে! তখন প্রায় ঐর্প বেহ; শ হয়ে সমাধিপথ হ'তাম—আর হ; শ হলেই বলতাম, মা আমায় ব্রহ্মজ্ঞান দিও না।

পণ্ডিত—আমরা বললে তিনি শ্নবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—**ঈশ্বরকল্পতর**্ব। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতর্বর কাছে থেকে চাইতে হয়, তবে কথা থাকে।

"তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে ক'রে সাধনা করে তার সেইর্পই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ। একজন বাজীকর খেলা দেখাচ্ছে রাজার সামনে। আর মাঝে মাঝে বলছে রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও। এমন সময়ে তার জিব তাল্বর ম্লের কাছে উল্টে গেল। আমনি কুম্ভক হ'য়ে গেল। আর কথা নাই, শব্দ নাই, স্পদন নাই! তখন সকলে তাকে ইটের কবর তৈয়ার ক'রে সেই ভাবেই প্রতে রাখলে! হাজার বংসর পরে সেই কবর কে খ্রুড়েছিল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন সমাধিন্থ হ'য়ে ব'সে আছে! তারা তাকে সাধ্ব মনে করে প্রা করতে লাগল। এমন সময় নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জিব তাল্ব থেকে সরে এল। তখন তার চৈতন্য হলো, আর সে চীংকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেল্কী লাগ! রাজা টাকা দেও, কাপড়া দেও!

"আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচার-বৃদ্ধিতে ৰক্সাঘাত হ'ক!" পশ্ডিত—তবে আপনারও (বিচারবৃদ্ধি) ছিল।

শ্রীরামকৃষ-হাঁ, একবার ছিল।

পণিডত—তবে বলে দিন, তা'হলে আমাদেরও যাবে। আপনার কেমন ক'রে গেল?

श्रीतामकृष--- अर्मान अकत्रकम क'रत राम।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য—তাহার উপায় | ঐশ্বর্য ও মাধ্র্য —কেহ কেহ ঐশ্বর্যজ্ঞান চায় না]

ঠাকুর কিয়ংক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ- ঈশ্বর কলপতর্। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তথন যে যা চায় তাই পায়।

"ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের জ্ঞান আমার দরকার কি। আর যদি জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ করতে হয়, তারপর তিনি ব'লে দেবেন। যদ্ধ মিল্লকের ক'খানা বাড়ি. কত কোম্পানির কাগজ আছে এ সব আমার কি দরকার! আমার দরকার, যো সো করে বাব্র সংখ্য আলাপ করা! তা পগার ডিখ্যিয়েই হোক!—প্রার্থনা ক'রেই হোক্! বা দ্বারবানের ধাকা খেয়েই হোক্—আলাপের পর কত কি আছে একবার জিজ্ঞাসা করলে বাব্ই ব'লে দেয়। আবার বাব্র সংখ্য আলাপ হ'লে আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)।

"কেউ কেউ ঐশ্বর্যের জ্ঞান চায় না। শা্কার দোকানে কত মণ মদ আছে আমার কি দরকার! আমার এক বোতলেতেই হয়ে যায়। ঐশ্বর্য জ্ঞান চাইবে কি, যেটাকু মদ খেয়েছে তাতেই মন্ত!

## জ্ঞানযোগ বড় কঠিন—অবতারাদি নিত্যসিদ্ধ

"ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। ভক্তির পথ সহজ নয়। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ।

'কোন পথটি ভাল অতো বিচার করবার কি দরকার। বিজয়ের সংখ্য অনেকদিন কথা হয়েছিল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা করতো, 'হে ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও।

"জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন। পার্বতী গিরিরাজকে নানা ঈশ্বরীয় রুপে দেখা দিয়ে বললেন, 'পিতা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও সাধ্য সংগ কর।'

"ব্রহ্ম কি মনুথে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা তাঁকে বলা যায়, যেমন গংগার উপর ঘোষপল্লী। গংগার তটের উপর আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যক্ত করা যায়।

''নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাংকার হবে কেন? তবে বড় কঠিন। বিষয় বৃদ্ধির লেশ থাকলে হবে না। ইন্দ্রিয়ের বিষয় যত আছে—র্প, রস, গন্ধ, দপ্দর্শ শব্দ সমস্ত ত্যাগ হ'লে—মনের লয় হ'লে—তবে অন্ভবে বোধে বোধ হয় আর অস্থিমাত্র জানা যায়।"

পশ্ভিত-অহিতত্যোপলব্ধব্য ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়,—বীরভাব, স্থীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব।

মণি মল্লিক—তবে আঁট হ'বে।

শ্রীরামকৃষ্ণ- আমি স্থীভাবে অনেকদিন ছিলাম। বলতাম, 'আমি আনন্দময়ী ব্রশ্বময়ীর দাসী,—ওগো দাসীরা আমার তোমরা দাসী কর, স্পামি গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি ব্রশ্বময়ীর দাসী!

"কার, কার, সাধন না ক'রেও ঈশ্বর লাভ হয়,—তাদের নিত্য সিদ্ধ বলে। যারা জপ-তপাদি সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে সাধনসিদ্ধ। আবার কেউ কুপাসিদ্ধ,—যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

"আবার আছে হঠাৎসিদ্ধ,--যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাব্ তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে,--সেই সংগে বাড়ি ঘর গাড়ি দাস-নাসী সব হ'য়ে গেল।

"আর আছে দ্বংনসিদ্ধ--দ্বংন দশন হ'ল।" সুরেন্দ্র (সহাস্যো)--আমরা এখন ঘুমুই,--পরে বাবু হয়ে যাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সন্দেহে)—তুমি ত বাব, আছই। 'ক'য়ে আকার দিলে 'কা' হয়;—আবার একটা আকার দেওয়া বৃথা;—দিলে সেই 'কা'ই হবে! (সকলের হাস্য)।

"নিত্যাসিন্ধ আলাদা থাক—যেমন অর্রাণ কাষ্ঠ, একট্ব ঘসলেই আগ্বন,— আবার না ঘসলেও হয়। একট্ব সাধন করলেই নিত্যাসিন্ধ ভগবানকে লাভ করে, আবার সাধন না করলেও পায়।

"তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো গাছে আগে ফল হয় তারপর ফলে।"

পণ্ডিত—লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শ্রনিয়া হাসিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর নিত্যাসন্ধ হোমাপাখীর ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে থাকে। প্রসবের পর ছানা প্থিবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডানা উঠে ও চোখ ফুটে। কিল্ডু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মা'র দিকে চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা! কোথায় মা! দেখ না প্রহ্মাদের 'ক' লিখতে চক্ষে ধারা!

ঠাকুর নিত্যসিশ্ধের কথায় অরণি কাঠ ও হোমা পাখীর দূণ্টান্তের শ্বারা কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন?

ঠাকুর পশ্ডিতের বিনীত ভাব দেখিয়া সন্তুণ্ট হইয়াছেন। পশ্ডিতের ম্বভাবের বিষয় ভক্তদের বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—এ'র স্বভাবটি বেশ। মাটির দেওয়ালে পেরেক প্রতলে কোন কন্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙেগ যায় তব্ পাথরের কিছু হয় না। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বর-কথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না,—যেমন কুমীর--গায়ে তরবারির চোপ লাগে না

## পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধনা ভাল—বিবেক |

পণ্ডিত—কুমীরের পেটে বর্শা মারলে হয়। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)-গ্রুচ্ছির শাস্ত্র পড়লে কি হবে? ফ্যালাজফী (Philosophy) ! (সকলের হাস্য)।

পণ্ডত (সহাস্যে)—ফ্যালাজফী বটে!

শ্রীরামকৃষ্ণ-লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে? বাণ-শিক্ষা করতে গেলে আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়,—তারপর শর গাছ,— তারপর সলতে,—তার পর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী।

"তাই **আগে সাকারে মনস্থির** করতে হয়।

"আবার ত্রিগ্রণাতীত ভক্ত আছে,—নিত্য ভক্ত যেমন নারদাদি। সে ভক্তিতে চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক,—িনত্য ঈশ্বর, নিত্য ভন্ত, নিত্য ধাম।

"যাঁরা নেতি নেতি জ্ঞানবিচার করছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা বেশ বলে,—ভত্তের জন্যই অবতার,—জ্ঞানীর জন্য অবতার নয়, তারা ত সোহহং হয়ে বসে আছে।"

ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলেই কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার **পণ্ডিড** কথা কহিতেছেন।

পণ্ডিত—আজ্ঞে কিসে নিষ্ঠার ভাবটা যায়? হাস্য দেখলে মাংসপেশী (muscles) দ্নায়ু (nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে কি রকম nervous system মনে পডে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—নারাণ শাস্ত্রী তাই বলতো, শাস্ত্র পড়ার দোষ,—তর্ক বিচার এই সব এনে ফেলে!"

পণ্ডিত--আজ্ঞে, উপায় কি কিছুই নাই?--একটু মার্দব--শ্রীরামকৃষ্ণ—আছে—**বিবেক।** একটা গান আছে.— 'বিবেক নামে তার বেটারে তত্ত্বকথা তার সুধাবি।'

"বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অন্রাগ—এই উপায়। বিবেক না হ'লে কথা কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যায়ী অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, 'ঈশ্বর নীরস!' একজন বলেছিল, 'আমাদের মামাদের এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' গোয়ালে কি ঘোড়া থাকে?

(সহাস্যে) "তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছ। এখন দ্ব'পাঁচ দিন রসে পড়ে থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল! দ্ব'পাঁচ দিন।"

পশ্চিত (ঈষং হাসিয়া)—ছানাবড়া প্রুড়ে অংগার হয়ে গিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—না, না; আরস্বলার রং হয়েছে। হাজরা—বেশ ভাজা হয়েছে,—এখন রস খাবে বেশ।

## [ প্র্বকথা—তোতাপ্রেরীর উপদেশ—গীতার অর্থ—ব্যাকুল হও ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—িক জান, শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। ন্যাংটা আমায় শেখাতো—উপদেশ দিতো—গীতা দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার!—অর্থাৎ 'গীতা' 'গীতা' দশবার বলতে বলতে 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' হ'য়ে যায়।

"উপায়--বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অন্বাগ। কির্প অন্বাগ? ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল,--যেমন ব্যাকুল হয়ে 'বংসের পিছে গাভী ধায়।"

পশ্ডিত—বেদে ঠিক অমনি আছে, গাভী যেমন বংসের জন্য ডাকে, তোমাকে আমরা তেমনি ডাক্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্যাকুলতার সংখ্য কাঁদো। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে,—তা হ'লে সাক্ষাংকার হ'বে।

"সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয়—তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর ভব্তিপথেই থাকো। দুর্বাসার জ্ঞানোন্মাদ হয়েছিল।

"সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান—অনেক তফাৎ। সংসারীর জ্ঞান—দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরটি আলো হয়,—নিজের দেহ ঘরকমা ছাড়া আর কিছু ব্রুবতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, স্থের আলোর ন্যায়! সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানস্থের আলো! আবার তাঁর ভিতর ভিত্তিদেদ্রর শীতল আলোও ছিল। রক্ষজ্ঞান, ভত্তিপ্রেম, দুইই ছিল।

ঠাকুর কি চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা করিয়া নিজের অবস্থা বলিতেছেন?

## [ জ্ঞানযোগ ভব্তিযোগ—কলিতে নারদীয় ভব্তি ]

"অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব ভক্তি একটি পথ আছে ; আর অভাবের একটি আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু 'সে বড় কঠিন ঠাঁই গরের-শিষ্যে দেখা নাই!' জনকের কাছে শ্বকদেব রক্ষজ্ঞান উপদেশের জন্য গেলেন। জনক বললেন, 'আগে দক্ষিণা দিতে হ'বে,—তোমার বন্ধজ্ঞান হ'লে আর দক্ষিণা দেবে না- কেন না তথন গ্রেনিধ্যে ভেদ থাকে না।

"ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। কিন্ত একটি কথা আছে। কলিতে নারদীয় ভব্তি--এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভব্তি, ভব্তি পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশ্বরলাভ হয়েছে।" পণ্ডিত আজে, বলতে গেলে ত অনেক কথা দিয়ে ব্ৰুঝাতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাম নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বলবে হে।

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## কালীব্রহ্ম, ব্রহ্মশক্তি অভেদ-সর্বধর্মসমন্বয়

শ্রীযুত্ত মণি মল্লিকের সংখ্য পণ্ডিত কথা কহিতেছেন। মণি মল্লিক রাশ্র-সমাজের লোক। পশ্ডিত ব্রাহ্ম-সমাজের দোষগুণ লইয়া ঘোব তক্ করিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বাসিয়া দেখিতেছেন ও হাস্য কবিভেছেন। মাঝে মাঝে বলিতেছেন, ''এই সত্ত্বের তমঃ—বীবের ভাব। এ সব চাই। **অন্যায়** অসত্য দেখলে চ্বেপ ক'রে থাকতে নাই। মনে কর, নণ্ট স্ত্রী প্রমার্থ হানি করতে আসছে, তথন এই বাঁরের ভাব ধরতে হয়। তথন বলবে কি শ্যালি! আমার পরমার্থ হানি করবি!--এক্ষণি তোর শরীর চিরে দিব।"

আবার হাসিয়া বলিতেছেন, "মণি মল্লিকের বান্ধসমাজের মত অনেক দিনের – ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। প্রানো সংস্কার কি এমনি যায় ? একজন হিন্দু বড় ভঙ ছিল, সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম ক'রত। মুসলমানদের যখন রাজ্য হ'লো তখন সেই ভক্তকে ধরে মুসলমান ক'রে দিল, আর বললে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল আল্লা নাম জপ কর। সে অনেক কন্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগলো। কিন্ত এক একবার ব'লে ফেলতে লাগলো 'জগদম্বা!' তখন মুসলমানেরা তাকে মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না, আমি তোমাদের আল্লা নাম করতে খুব চেণ্টা করছি, কিন্তু আমাদের জগদন্বা আমার কণ্ঠা পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। (সকলের হাস্য)।

(পণ্ডিতের প্রতি, সহাস্যে) -- "মণি মল্লিককে কিছু বোলো না"। "কি জানো, রুচিভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তিনি নানা ধর্ম নানা মত করেছেন—অধিকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্লহ্মজ্ঞানের অধিকারী নয়, তাই আবার তিনি সাকার প্রজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাড়িতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কার্ কার্ জন্য মাছের ঝোল করেছেন, —তারা পেট রোগা। আবার কার্ সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা—আবার অধিকারী ভেদ।"

সকলে চ্বুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পশ্ডিতকে বলিতেছেন, "যাও একবার ঠাকুর দর্শন করে এসো,—আবার বাগানে একট্ব বেড়াও।"

বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। পশ্ডিত ও তাঁহার বন্ধরা গাত্রোখান করিলেন ; ঠাকুরবাড়ি দেখিবেন। ভক্তেরাও কেহ কেহ তাঁহাদের সংখ্য গেলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ও মাণ্টার সমভিব্যাহারে বেড়াইতে বেড়াইতে গংগাতীরে বাঁধা ঘাটের দিকে থাইতেছেন। ঠাকুর মাণ্টারকে, বলিতেছেন 'বাবুরাম এখন বলে—পড়ে শুনে কি হবে।"

গণ্গাতীরে পশ্ডিতের সহিত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর বালিতেছেন, "কালী ঘরে যাবে না?—তাই এল্ম।" পশ্ডিত বাসত হইয়া বালিলেন—"আজ্ঞে, চল্মন দর্শন করি গিয়ে।"

ঠাকুর সহাস্যবদন। চাঁদনির ভিতর দিয়া কালী ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বালতেছেন, ''একটা গানে আছে।'' এই বালিয়া মধ্বর স্বর করিয়া গাহিতেছেন—

"মা কি আমার কালো রে!

কালর পে দিগম্বরী হাদিপাম করে আলো রে!

চাঁদনি হইতে প্রাণ্গণে আসিয়া আবার বলিতেছেন, একটা গানে আছে 'জ্ঞানাণিন জেবলে ঘরে, রহ্মময়ীর রূপ দেখ না!

মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মা'র শ্রীপাদপদেম জবা বিশ্ব, ত্রিনয়নী ভক্তদের কতই স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। হস্তে বরাভয়। মা বারাণসী চেলী ও বিবিধ অলঙকার পরিয়াছেন।

শ্রীম্তি দর্শন করিয়া ভূধরের দাদা বালতেছেন, "শ্রেছে নবীন ভাস্করের নির্মাণ।" ঠাকুর বালতেছেন, "তা জানি না—জানি ইনি চিন্ময়ী!"

ভক্তসঙ্গে ঠাকুর নাটমন্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্য হইয়া আসিতেছেন! বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বলিতেছেন, 'মা পাঁঠা কাটা দেখতে পান না।" (সকলের হাস্য)।

#### बर्फ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর এইবার ফিরিতেছেন। বাব্রামকে বলিলেন, আরে আয়! মান্টারও সংখ্য আসিলেন।

সন্ধা। হইয়াছে। ঘরের পশ্চিমের গোল বারান্দায় আসিয়া ঠাকুর বসিয়াছেন। ভাবন্থ,—অর্ধ বাহ্য। কাছে বাব্দুরাম ও মাণ্টার।

আজকাল ঠাকুরের সেবার কণ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেন না। কৈহ কেহ আছেন, — কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের সকল অবস্থাতে ছ'্তে পারেন না। ঠাকুর সঞ্চেত ক'রে বাব্রামকে বলিতেছেন- "হ—ছ্ব— না—রা—ছ্ব্" এ অবস্থায় আর কাকেও ছ'্তে দিতে পারি না তুই থাক্ তা হ'লে ভাল হয়।"

## | ঈশ্বরলাভ ও কর্মত্যাগ—ন্তন হাঁড়ি—গৃহীভক্ত ও নন্টা স্মী ]

পশ্ডিত ঠাকুরবাড়ি দশ্নি করিয়া ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়াছেন। ঠাকুর পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একট্র জল খাও। পশ্ডিত বললেন, আমি সন্ধ্যা করি নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান গাহিতেছেন,—ও দাঁড়াইয়া পড়িলেন—

> গয়াগণ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাণ্ডী কেবা চায়। কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফ্রায়॥ গ্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, প্রজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥ প্রজা হোম জপ যজ্ঞ আর কিছু না মনে লয়। মদনেরই যাগয়ক্ত ব্রহ্মময়ীর রাংগা পায়॥

ঠাকুর প্রেমোন্মন্ত হইয়া আবার বলিতেছেন, কত দিন সন্ধ্যা? যত দিন ওঁ বলতে মন লীন না হয়।

পণ্ডিত—তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা ক'রব।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি তোমার স্লোতে বাধা দিব না। সময় না হ'লে ত্যাগ ভাল না। ফল পাকলে ফ্লুল আপনি ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো টানাটানি করতে নাই,—ও রকম ক'রে ভাঙগলে গাছ খারাপ হয়।

স্বরেন্দ্র বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। বন্ধ্বর্গকে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার গাড়ীতে লইয়া যাইবেন।

স্বরেন্দ্র—মহেন্দ্রবাব্ব যাবেন ?

ঠাকুর এখনও ভাবন্থ, সম্পূর্ণ প্রকৃতিন্থ হন নাই। তিনি সেই <mark>অবন্</mark>থাতে**ই** 

সনুরেন্দ্রকে বলিতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশী নিয়ো না। সনুরেন্দ্র প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পশ্ডিত সন্ধ্যা করিতে গেলেন। মাণ্টার ও বাব্বাম কলিকাতায় যাইবেন, ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)-কথা বেরুচ্ছে না, একট্ব থাকো।

মাণ্টার বাসলেন—ঠাকুর কি আজ্ঞা করিবেন—অপেক্ষা করিতেছেন। ঠাকুর বাব্রামকে সঙ্কেত করিয়া বাসতে বাললেন। বাব্রাম বাললেন, আর একট্র বস্নুন। ঠাকুর বালতেছেন, একট্র বাতাস করো। বাব্রাম বাতাস করিতেছেন, মাণ্টারও করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে সন্দেনহে)—এখন আর তত এস না কেন? মাণ্টার—আন্তে, বিশেষ কিছু কারণ নাই, বাড়িতে কাজ ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ--বাব্রাম কি ঘর, কাল টের পেরেছি। তাই তো এখন ওকে রাখবার জন্য অত বর্লছি। পাখী সময় ব্বেখে ডিম ফ্রটোয়। কি জানো এরা শুন্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গিয়ে পড়ে নাই। কি বলো?

মাষ্টার—আজ্ঞা, হাঁ। এখনও কোন দাগ লাগে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ন্তন হাঁড়ি, দ্বধ রাখলে খারাপ হবে না।

মাষ্টার—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাব্বরামের এখানে থাকবার দূরকার পড়েছে। অবস্থা আছে কিনা, তাতে ঐ সব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাকবো, না হ'লে হাঙ্গামা হবে—বাড়িতে গোল করবে! আমি বলছি শনিবার রবিবার আসবে।

এদিকে পশ্ডিত সন্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই।\* পশ্ডিত এইবার জল খাইবেন।

ভূধরের বড় ভাই বলিতেছেন, "আমাদের কি হবে ;—একট্ই ব'লে দিন আমাদের উপায় কি ?"

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা মুম্কুর্ন, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শ্রাদ্ধের অন্ন থেও না। সংসারে নন্ট স্ফ্রীর মত থাকবে। নন্ট স্ফ্রী বাড়ির সব কাজ যেন খুব মন দিয়ে করে, কিন্তু তার মন উপপতির উপর রাত-দিন পড়ে থাকে। সংসারের কাজ করো, কিন্তু মন সর্বদা ঈশ্বরের উপর রাখবে।

পি ভিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, আসনে ব'সে খাও।

<sup>\*</sup> ভূধরের বড়দাদা শেষজ্ঞীবন একাকী অতি পবিগ্রভাবে কাশীধামে কাটাইরাছিলেন। ঠাকুরকে সর্বাদা চিন্তা করিতেন।

খাবার পর পণ্ডিতকে বলিতেছেন—"তুমি তো গীতা পড়েছ,—যাকে সকলে গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে।"

পণ্ডিত—যং যং বিভূতিমং সত্তম্ শ্রীমদ্ভিজতিমেব বা— শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শক্তি আছে।

পণ্ডিত—আজ্ঞা, যে ব্রত নির্মোছ অধ্যবসায়ের সহিত করবো কি?

ঠাকুর যেন উপরোধে প'ড়ে বলছেন, "হাঁ হবে।" তারপরেই অন্য কথার দ্বারা ও কথা যেন চাপা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ–শক্তি মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললে তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন? আমি বললাম, তবে একজন লোক একশ' জনকে মারতে পারে কেন? কুইন ভিক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন-যদি শক্তি না থাকতো? আমি বললাম, তুমি মানো কি না? তখন বলে, 'হাঁ মানি।'

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গালোখান করিলেন ও ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম क्रीतरलन। मएश्रत वन्ध्रता अथाम क्रीतरलन।

ঠাকুর বলিতেছেন, "আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে আহ্মাদ করে--হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে-অন্য লোক দেখলে মুখ লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গ';তোয়।" (সকলের হাস্য)।

পণ্ডিত চলিয়া গেলে ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন—ডাইলিউট হ'য়ে গেছে একদিনেই !—দেখলে কেমন বিনয়ী— আর সব কথা লয়!

আষাঢ় শক্তা সপ্তমী তিথি। পশ্চিমের বারান্দায় চাঁদের আলো পড়িয়াছে। ঠাকুর সেখানে এখনও বসিয়া আছেন। মাণ্টার প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর সন্দেহে বলিতেছেন, "যাবে?"

মান্টার—আজ্ঞা. তবে আসি।

গ্রীরামকৃষ্ণ--একদিন মনে কর্রোছ, সন্বায়ের বাড়ি এক একবার ক'রে যাবো,—তোমার ওখানে একবার যাবো.—কেমন?

মান্টার—আজ্ঞা, বেশ তো।

# দশম খণ্ড দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসংগে খ্রীরামকৃষ্ণ

# প্রথম পরিচ্ছেদ সন্ন্যাসী সঞ্চয় করিবে না—ঠাকুর 'মদগত-অন্তরাত্মা'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। ভত্তগণ মেজের উপর বসিয়া আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৫শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ৯ই নভেন্বর, ১৮৮৪ খুটাব্দ।

বেল। প্রায় দুই প্রহর। মাণ্টার আসিয়া দেখিলেন, ভত্তেরা ক্রমে ক্রমে আর্সিতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সংগ্র কয়েকটি রান্ধ ভক্ত আসিয়াছেন। প্রজারী রাম চক্রবর্তীও আছেন। ক্রমে মহিমাচরণ, নারায়ণ, কিশোরী আসিলেন। একটা পরে আরও কয়েকটি ভক্ত আসিলেন।

শীতের প্রারম্ভ। ঠাকুরের জামার প্রয়োজন হইয়াছিল, মাণ্টারকে আনিতে বলিয়াছিলেন। তিনি লংক্রথের জামা ছাড়া একটি জিনের জামা আনিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি) -তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। তুমিই পরবে। তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমায় কি রকম জামার কথা বলেছিলাম।

মাণ্টার আজ্ঞা, আপনি সাদাসিদে জামার কথা বলেছিলেন, জিনের জামা আনিতে বলেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তবে জিনেরটাই ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

(বিজয়াদির প্রতি)—'দেখ, দ্বারিকবাব্ব বনাত দিছলো। আবার খোট্টারাও আনলে। নিলাম না।— [ঠাকুর আরও কি বালতে যাইতেছিলেন। এমন সময় বিজয় কথা কহিলেন।

বিজয়—আজ্ঞা—তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। একজনের ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেবার সেই ঈশ্বর! শাশ্বড়ী বললে. আহা বৌমা, সকলেরই সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হতো। বউ বললে, ওগো! আমার পা হরি টিপবেন, আমার কার্বকে দরকার নাই। সে ভক্তি-ভাবে ঐ কথা বললে।

"একজন ফকির আকবর শার কাছে কিছ্ন টাকা আনতে গিছলো। বাদশা তথন নমাজ পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত দাও। ফকির তথন চলে আসবার উপক্রম করলে। কিন্তু আকবর শা তাকে বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে যাচ্ছিলে। সে বললে, আপনিই বলছিলেন ধন দাও, দৌলত দাও। তাই ভাবলাম, যদি চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো!"

বিজয়-- গয়াতে সাধু দেখেছিলাম, নিজের চেণ্টা নাই। একদিন ভক্তদের খাওয়াবার ইচ্ছা হ'লো। দেখি কোথা থেকে, মাথায় ক'রে ময়দা ঘি এসে পডলো। ফলটলও এলো।

## সঞ্চয় ও তিন শ্রেণীর সাধ্

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদির প্রতি)—সাধার তিন শ্রেণী। উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম যারা খাবার জন্য চেণ্টা করে না। মধ্যম ও অধ্ম, যেমন দণ্ডী-ফণ্ডী। মধ্যম, তারা 'নমো নারায়ণ'! ব'লে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দিলে ঝগড়া করে। (সকলের হাস্য)।

"উত্তম শ্রেণীর সাধ্র অজগরবৃতি। বসে থাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না। একটি ছোকরা সাধ্য-বাল-ব্রহ্মচারী, ভিক্ষা করতে গিছিল, একটি মেয়ে এসে ভিক্ষা দিলে। তার বক্ষে দতন দেখে সাধ্য মনে করলে বুকে ফোড়া হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাড়ির গিন্নীরা ব্রঝিয়ে দিলে যে, ওর গর্ভে ছেলে হবে ব'লে ঈশ্বর স্তনেতে দুর্গ্ধ দিবেন : তাই ঈশ্বর আগে থাকতে তার বন্দোবদত ক'রচেন। এই কথা শানে ছোকরা সাধাটি অবাক্। তথন সে বললে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই : আমার জন্যও খাবার আছে।"

ভক্তেরা কেহ কেহ মনে করিতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেণ্টা না করলে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যার মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেষ্টা করতেই হবে। বিজয়—ভক্তমালে একটি বেশ গলপ আছে।

শ্রীরামকুষ্ণ-তৃমি বলো না।

বিজয়--আপনিই বলান না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-না তুমিই বলো! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম শ্বনতে হয়। তাই আগে আগে ওসব শ্বনতাম।

## ঠাকুরের অবস্থা—এক রাম চিন্তা—পূর্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি তিথি-নক্ষণ্র জানি না, এক রাম চিন্তা করি।

"চাতক চায় কেবল ফটিক জল। পিপাসায় প্রাণ যায়, উচ্চু হ'য়ে আকাশের জল পান করতে চায়। গঙ্গা-যম্না সাত সম্দ্র জলে প্র্ণ। সে কিন্তু প্থিবীর জল থাবে না।

"রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষ্মণ দেখিলেন, একটি কাক ব্যাকুল হ'য়ে বার বার জল খেতেে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন ভাই, এ কাক পরম ভক্ত। অহনিশি রাম নাম জপ করছে! এদিকে জলতৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে না। ভাবছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে প্রিণমার দিন বলল্ম দাদা! আজ কি অমাবস্যা? (সকলের হাস্য)।

(সহাস্যে)—"হ্যাঁগো! শ্নেছিলাম, যখন অমাবস্যা-প্রিণিমা ভুল হবে তখন প্রেজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? হলধারী বললে, এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা-প্রিণিমা বোধ নাই।"

ঠাকুর এ কথা বলিতেছেন, এমন সময় মহিমাচরণ আসিয়া উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ (সসম্প্রমে)—আস্কুন, আস্কুন! বস্কুন!

(বিজয়াদি ভক্তের প্রতি)---"এ অবস্থায় 'অম্ক দিন' মনে থাকে না। সেদিন বেণী পালের বাগানে উৎসব ;—দিন ভুল হ'য়ে গেল। 'অম্ক দিন সংক্রান্তি ভাল ক'রে হরিনাম করবো' এ সব আর ঠিক থাকে না। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর) তবে অম্ক আসবে বললে মনে থাকে।

# প্রীরামকৃষ্ণের মন-প্রাণ কোথায়—ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন

"ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা করলেন হন্দমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো; কির্প তাঁকে দেখে এলে আমাকে বলো। হন্দমান বললে, রাম, দেখলাম সীতার শ্ব্দ্ব শরীর পড়ে আছে। তার ভিতর মন-প্রাণ নেই। সীতার মন-প্রাণ যে তিনি তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন! তাই শ্ব্দ্ব শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনা-গোনা করছে! কিন্তু কি করবে? শ্বন্ধ শরীর; মন-প্রাণ তাতে নাই।

"যাকে চিন্তা করবে তার সত্তা পাওয়া যায়। অহনিশি ঈশ্বর চিন্তা করলে ঈশ্বরের সত্তা লাভ হয়। লানের পাতুল সমাদ্র মাপতে গিয়ে তাই হয়ে গেল।

"বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য ? ঈশ্বরলাভ। সাধ্র প্র্থি একজন খুলে দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। আর কিছুই নাই।

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একট্বতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার রাম নাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়।

"মেঘ দেখলে ময়ুরের উন্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। গ্রীমতীরও সেইর্প হ'তো। মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো।

"চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈয়ার হয়। অর্মান ভাবে বিহত্তল হলেন.—কেননা হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে।

"কার উদ্দীপন হয়? যার বিষয়বর্দিধ ত্যাগ হয়েছে। বিষয়-রস যার শ্বিকয়ে যায় তার একট্রতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার घरमा, जन्नद ना। जन्मे यिन भूकिरा याय, जा र'तन এकरे प्रमतनर प्रभ করে জনলে উঠে।

# সিশ্বরলাভের পর দৃঃথে মরণে দিথরবৃদ্ধি ও আত্মসমর্পণ ]

"দেহের সূথ-দূঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমপ্রণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষ্মণ সরোবরের নিকট মাটিতে ধন্মক গর্বজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষ্মণ তুলে দেখেন যে, ধনুক রক্তাক্ত হ'য়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষ্মণ মাটি খংড়ে দেখেন একটা वर्ष काला वाछ। मूम्य प्र अवस्था। ताम कत्र वस्तत वलक लागलन, 'कन তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম! যখন সাপে ধরে, তথন তো খুব চীংকার করো।' ভেক বল্লে, 'রাম! যখন সাপে ধরে তথন আমি এই বলে চীংকার করি—রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন দেথছি রামই আমায় মারছেন! তাই চ্বপ ক'রে আছি।"

#### দিবতীয় পরিচ্ছেদ

# স্বস্বরূপে থাকা কির্প—জ্ঞানযোগ কেন কঠিন

ঠাকুর একটা চুপ করিলেন ও মহিমাদি ভক্তদের দেখিতেছেন।

ঠাকুর শ্বনিয়াছেন যে, মহিমাচরণ গ্রন্থ মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গ্রুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গ্রুব্র চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। 'যদ্যপি আমার গ্রুব্ শার্ণী বাড়ি যায়। তথাপি আমার গ্রুব্ নিত্যানন্দ রায়।'

"একজন চণ্ডী ভাগবং শোনাতো। সে বললে, ঝাড়া অস্পৃশ্য বটে কিন্তু প্থানকে শাংশ করে।"

মহিমাচরণ বেদান্ত চর্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন করিয়াছেন ও সর্বদা বিচার করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বর্পকে জানা; এরই নাম জ্ঞান. এরই নাম মৃত্তি। পরব্রহ্ম, ইনিই নিজের স্বর্প। আমি আর পরব্রহ্ম এক, মায়ার দর্ন জানতে দেয় না।

"হরিশকে বলল্ম, আর কিছ্ম নয়, সোনার উপর ঝোড়া কতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া।"

"ভত্তেরা 'আমি' রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কির্পে স্বস্বর্পে থাকা যায় ন্যাংটা উপদেশ দিতো,—মন বৃদ্ধিতে লয় করো, বৃদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্বস্বর্পে থাকবে।

"কিন্তু 'আমি' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একটি জলপূর্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তব্ও কুম্ভটি আছে। 'আমি' রূপ কুম্ভ।

# [ भ्वंकथा-कामीवाष्ट्रिक बङ्घभाठ-तम्बद्धानीत मतीत ও চরিत ]

"জ্ঞানীর শরীর যেমন তেমনিই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নিতে কামাদি রিপ্রদশ্ধ হ'রে যায়। কালীবাড়িতে অনেক দিন হ'লো ঝড়-ব্লিউ হ'রে কালীঘরে বজ্ঞপাত হয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগর্নির কিছ্র হয় নাই; তবে ইস্ক্রগর্নির মাথা ভেঙেগ গিছিলো। কপাটগর্নিল যেন শরীর, কামাদি আসন্তিযেন ইস্ক্রগ্রিল।

"জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে। বিষয়ের কথা হ'লে তার বড় কণ্ট হয়। বিষয়ারা আলাদা লোক। তাদের অবিদ্যা-পার্গাড় খসে না। তাই ফিরে-ঘুরে ঐ বিষয়ের কথা এনে ফেলে।

"বেদেতে সপত ভূমির কথা আছে। পঞ্চম ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন ঈশ্বরকথা বই শানতেও পারে না, আর বলতেও পারে না। তখন তার মাখ থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়।"

এই সমস্ত কথায় খ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন? ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"বেদে আছে 'সচিচদানন্দ ব্রহ্ম।' ব্রহ্ম একও নয়, দুইও নয়। এক-দ্বয়ের মধ্যে। প্রস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অহিত-নাহিতর মধ্যে।

# | শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভব্তিযোগ—রাগর্ভান্ত হ'লে ঈশ্বর লাভ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-- **রাগভার** এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে পাওয়া যায়। বৈধী ভক্তি হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ, এত ধ্যান করবে, এত যাগ-যজ্ঞ-হোম করবে, এই এই উপচারে পূজা করবে, পূজার সময় এই এই মন্দ্র পাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধী-ভক্তি। হ'তেও যেমন, যেতেও তেমন! কত লোকে বলে, আর ভাই, কত হবিষ্য করলমু, কতবার বাড়িতে প্জা আনল্ম, কিন্তু কি হ'লো?

"রাগভব্তির কিন্তু পতন নাই! কা'দের রাগভব্তি হয়? যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যসিম্ধ। যেমন একটা প'ড়ো বাড়ির বনজঙ্গল কাট্তে কাট্তে নল-বসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল! মাটি-স্রাক ঢাকা ছিল: যাই সারিয়ে দিলে অর্মান ফর ফর ক'রে জল উঠতে লাগলো !

"যাদের রাগভন্তি তারা এমন কথ। বলে না, 'ভাই, কত হবিষ্য করলাম,— কিন্তু কি হ'লো! যারা নতুন চাষ করে তাদের যদি ফসল না হয়. জমি ছেডে দেয়। খানদানি চাষা ফসল হ'ক আর না হ'ক, আবার চাষ করবেই। তাদের বাপ-পিতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, তারা জানে যে চাষ ক'রেই খেতে হবে।

"যাদের রাগভন্তি, তাদেরই আন্তরিক। ঈশ্বর তাদের ভার ল'ন। হাস-পাতালে নাম লেখালে—আরাম না হ'লে ডান্তার ছাডে না।

"ঈ•বর যাদের ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধ'রে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে—যদি অন্যমনস্ক হ'য়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিল্ডু বাপ যে ছেলেকে ধ'রে থাকে সে পড়ে না।

# [রাগছান্ত হ'লে কেবল ঈশ্বর কথা—সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ]

"বিশ্বাসে কি না হ'তে পারে? যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস হয়,— সাকার-নিরাকার, রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী।

"ওদেশে যাবার সময় রাস্তায় ঝড়-বৃষ্টি এলো। মাঠের মাঝখানে আবার ডাকাতের ভয়। তখন সবই বলল্ম—রাম, কৃষ্ণ, ভগবতী; আবার বলল্ম, হন্মান! আচ্ছা সব বলল্ম—এর মানে কি?

"কি জান, যখন চাকর বা দাসী বাজারের পয়সা লয় তখন ব'লে ব'লে লয়, এটা আল্বর পয়সা, এটা বেগ্নের পয়সা, এগ্লো মাছের পয়সা। সব আলাদা। সব হিসাব ক'রে লয়ে তারপর দেয় মিশিয়ে।

"ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শ্বনতে ও বলতে ভাল লাগে।

"সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের স্থ্যাত করে তো অর্মান বলবে, ওরে তোর খ্বড়োর জন্য পা ধোবার জল আন্।

"যারা পায়রা ভালবাসে, তাদের কাছে পায়রার সন্খ্যাত করলে বড় খনি। যদি কেউ পায়রার নিন্দা করে, তা হলে ব'লে উঠবে, তোর বাপ-চৌন্দ পন্নন্ম কথন কি পায়রার চাষ করেছে ?"

ঠাকুর মহিমাচরণকে বলিতেছেন। কেননা মহিমা সংসারী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)- সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হ'লো। তবে সাধন চাই। ইন্দ্রিয়দের সংগ্রে যুদ্ধ করতে হয়।

"কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করাই আরও সুবিধা—কৈল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। সংসার ভোগের প্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ করে অমনি ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পরি। তা শেষে পাওয়াও গেল, সোনার গোট পরলুম; পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খুলতে হবে।

"পেশ্যাজ খেল্ম আর বিচার করতে লাগল্ম,—মন, এর নাম পেশ্যাজ। তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক ক'রে তারপর ফেলে দিল্ম।"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ সংকীন্তনানদে

আজ একজন গারক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্ত্তন করিবে।
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে ভন্তদের জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কই কীর্ত্তনি কই ?

মহিমা – আমরা বেশ আছি।

শ্রীরামকুষ—না গো. এতো আমাদের বার মাস আছে।

, নেপথো একজন বালিতেছেন, 'কীর্ত্তান এসেছে, কীর্ত্তান এসেছে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে কেবল বললেন. "আাঁ এসেছে?"

ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা বারান্দায় মাদ্রর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ বলিতেছেন, ''গণ্গাজল একটু দে, যত বিষয়ীরা পা দিছে।''

বালীনিবাসী প্যারীবাব্র পরিবারেরা ও মেয়েরা কালীমন্দির দর্শনি করিতে আসিয়াছে, কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শ্নিবার ইচ্ছা হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বলিতেছে, "তারা জিজ্ঞাসা করছে ঘরে কি জায়গা হবে, তারা কি বসতে পারে?" ঠাকুর কীর্ত্তন শ্নিতে শ্নিতে বলিতেছেন, "না না।" (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায়?

এমন সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।
ঠাকুর বলিতেছেন "তুই কেন এসেছিস? অত মেরেছে—তোর বাড়ির
লোকে।" নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দেখিয়া ঠাকুর বাব্রামকে
ইঞ্গিত করিলেন, "ওকে খেতে দিস্।"

নারাণ ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার কীর্ত্তনের স্থানে আসিয়া বসিলেন।

# চুতুর্থ পরিচ্ছেদ ভরসংখ্য সংকীর্তনানন্দে

অনেক ভন্তেরা আসিয়াছেন। শ্রীযান্ত বিজয় গোস্বামী, মহিমাচরণ, নারায়ণ, অধর, মান্টার, ছোট গোপাল ইত্যাদি। রাখাল, বলরাম তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে আছেন।

বেলা ৩-৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় কীর্ত্তন শর্নানতেছেন। কাছে নারাণ আসিয়া বিসলেন। অন্যান্য ডক্তেরা চতুর্দিকে বসিয়া আছেন। এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর যেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইণ্গিত করিলেন।

কীর্ত্তনিয়া কীর্ত্তন সমাপ্ত করিলেন। আসর ভংগ হইল। উদ্যান-মধ্যে ভক্তেরা এদিক-ওদিক বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও রাধাকান্তের মন্দিরে আরতি দর্শন করিতে গেলেন।

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভক্তেরা আসিলেন।

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্ত্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুরের খ্ব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, "এদিকে একটা বাতি দাও।" ডবল বাতি জ্বালিয়া দেওয়াতে খ্ব আলো হইল।

ঠাকুর বিজয়কে বলিতেছেন, "তুমি অমন জায়গায় বসলে কেন? এদিকে স'রে এস।"

এবার সংকীর্ত্তনে খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। ভঙ্কেরা তাঁহাকে খুব বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন। বিজয় নৃত্য করিতে করিতে দিগম্বর হইয়া পড়িয়াছেন। হুংশ নাই।

কীর্ত্তনান্তে বিজয় চাবি খাজিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, "এখানেও একটা হরিবোল খায়।" এই বলিয়া হাসিতেছেন। বিজয়কে আরও বলিতেছেন, "ওসব আর কেন" (অর্থাৎ আর চাবির সঙ্গে সম্পর্ক রাখা কেন)!

কিশোরী প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্নেহে আর্দ্র হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন আর বালিলেন, "তবে এসো।" কথাগালি যেন কর্ণামাখা। কিয়ৎক্ষণ পরে মণি ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম করিলেন—তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্নেহমাখা কথা। কথাগালি হইতে যেন মধ্য ঝরিতেছে। বালিতেছেন, "কাল সকালে উঠে ষেও, আবার হিম লাগবে?"

#### ভিত্তসংগে—ভত্তকথাপ্রসংগ

মণি ও গোপালের আর বাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রাত্রে থাকিবেন। তাঁহারা ও আরও ২/১ জন ভক্ত মেঝেতে বিসয়া আছেন। কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীবৃক্ত রাম চক্রবর্তীকে বিলতেছেন, "রাম, এখানে যে আর একখানি পাপোষ ছিল। কোথায় গেল?"

ঠাকুর সমস্ত দিন অবসর পান নাই—একট্ব বিশ্রাম করিতে পান নাই। ভক্তদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন! এইবার একবার বহিদে(্শে যাইতেছেন। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, মণি রামলালের নিকট গান লিখিয়া লইতেছেন—

# "তার তারিণি।

এবার ছারত করিয়ে তপন-তনয় ত্রাসে ত্রাসিত"—ইত্যাদি।

ঠাকুর মণিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি লিখছো?" গানের কথা শ্রানিয়া বলিলেন, "এ যে বড় গান।"

রাত্রে ঠাকুর একটা সাজির পায়েস ও একখানি কি দ্ব'খানি লাচি খান। ঠাকুর রামলালকে বলিতেছেন, "স্বজি কি আছে?"

গান এক লাইন দু' লাইন লিখিয়া মণি লেখা বন্ধ করিলেন।

ঠাকুর মেঝেতে আসনে বাসিয়া সর্বাজ খাইতেছেন।

ঠাকুর আবার ছোট খার্টটিতে বসিলেন। মাণ্টার খাটের পার্শ্বস্থিত পাপোষের উপর বাসিয়া ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের কথা বলিতে বলিতে ভাবযুক্ত হইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ নারায়ণকে দেখলুম।

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ, চোথ ভেজা। মুখ দেখে কান্না পেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে দেখলে যেন বাংসল্য হয়। এখানে আসে বোলে ওকে বাডিতে মারে। ওর হ'য়ে বলে এমন কেউ নাই। 'কুন্জা তোমায় কু বুঝায়। রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই।

মাণ্টার (সহাস্যে)—হরিপদর বাড়িতে বই রেখে পলায়ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ওটা ভাল করে নাই।

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কহিতেছেন।

এীরামকৃষ্ণ-দেখ, ওর খুব সত্তা। তা না হ'লে কীর্ত্তন শুনতে শুনতে আমায় টানে! আমার ঘরের ভিতর আসতে হ'ল। কীর্ত্তন ফেলে আসা— এ কখনও হয় নাই।

ঠাকুর চ্বপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওকে ভাবে জি**জ্ঞাসা করেছিল,ম।** তা এক কথায় বললে— আমি আনন্দে আছে। (মাণ্টারের প্রতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে খাইও—বাৎসল্যভাবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তেজচন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—একবার ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো. একবারে আমায় ও কি বলে,—জ্ঞানী, কি কি বলে? শ্নলাম, তেজচন্দ্র নাকি বড় কথা কয় না। (গোপালের প্রতি)—দেখ, তেজচন্দ্রকে শনি-মঞ্চলবার আসতে र्वाम् ।

মেঝেতে আসনের উপর ঠাকুর উপবিষ্ট। স্বাজি থাইতেছেন। পার্শ্বে একটি পিলস্বজের উপর প্রদীপ জর্বলিতেছে। ঠাকুরের কাছে মান্টার বসিয়া আছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "কিছ্বু মিন্টি কি আছে?" মান্টার ন্তন গ্রুড়ের সন্দেশ আনিয়াছিলেন। রামলালকে বলিলেন, সন্দেশ তাকের উপর আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কৈ, আন না।

মান্টার বাসত হইয়া তাক খাজিতে গেলেন। দেখিলেন, সন্দেশ নাই, বোধ হয় ভন্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে। অপ্রস্তৃত হইয়া ঠাকুরের কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-আচ্ছা একবার তোমার দ্বুলে গিয়ে যদি দেখি-

মান্টার ভাবিতেছেন, উনি নারায়ণকৈ স্কুলে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা কারতেছেন।

মান্টার—আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে ত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, একটা ভাব আছে। কি জানো, আর কেউ ছোকরা **আছে** কিনা একবার দেখতুম।

মান্টার—অবশ্য আপনি যাবেন। অন্য লোক দেখতে যায়, সেইর্প আপনিও যাবেন।

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটটিতে গিয়া বসিলেন। একটি ভক্ত তামাক সাজিয়া দিলেন। ঠাকুর তামাক খাইতেছেন। ইতিমধ্যে মাণ্টার ও গোপাল বারান্দায় বসিয়া র্ টি ও ডাল ইত্যাদি জলখাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতের ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন।

খাবার পর মান্টার খাটের পার্শ্বস্থ পাপোষে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—নহবতে যদি হাঁড়িকুড়ি থাকে? **এখানে** শোবে? এই ঘরে?

মাষ্টার--যে আজ্ঞা।

#### পণ্ডম পরিচ্ছেদ

#### সেৰকসংগ্য

রাত ১০টা ১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে তাকিয়া ঠেসান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণির সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলস্কুজের উপর প্রদীপে আলো জর্বলতেছে।

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধ। মণির সেবা লইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, আমার পা'টা কামড়াচ্ছে। একট্ব হাত বর্বারে দাও তো। মণি ঠাকুরের পাদম্লে ছোট্ট খাটটির উপর বসিলেন ও কোলে তাঁহার পা দ্ব'খানি লইয়া আন্তে আন্তে হাত ব্বলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)--আজ সব কেমন কথা হয়েছে?

মণি—আজ্ঞা খ্ব ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আকবর বাদশাহের কেমন কথা হ'লো?

মণি—আজ্ঞাহাঁ।

গ্রীরামকৃষ্ণ—িক বলো দেখি?

মণি—ফকির আকবর বাদশাহের সংগ দেখা করতে এসেছিল। আকবর শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন-দৌলত চাচ্ছিল, তখন ফকির আন্তেত আন্তেত ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করলে। পরে আকবর জিজ্ঞাসা করাতে বললে, যদি ভিক্ষা করতে হয় ভিখারীর কাছে কেন করবো!

श्रीतामकृष्य-यात कि कि कथा श्राहिन?

মণি-সন্তয়ের কথা খুব হ'লো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক কি হ'লো?

মণি—চেণ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেণ্টা করতে হয়। সপ্তয়ের কথা সিণিথতে কেমন বলেছিলেন!

গ্রীরামকৃষ্ণ-কি কথা?

মণি—যে তাঁর উপর সব নির্ভার করে, তার ভার তিনি লন। নাবালকের যেমন আছি সব ভার নের। আর একটি কথা শ্বেনছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়িতেছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে না। তাকে খেতে কেউ বসিয়েদের।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধ'রে লয়ে গেলে সে ছেলে আর পড়ে না।

মণি—আর আজ আপনি তিন রকম সাধ্র কথা বলেছিলেন। উত্তম সাধ্র সে বসে খেতে পায়। আপনি ছোকরা সাধ্যির কথা বললেন, মেরোটর স্তন দেখে বলেছিল, ব্বকে ফোঁড়া হয়েছে কেন? আরও সব চমংকার চমংকার কথা বললেন, সব শেষের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক কি কথা?

মণি—সেই পশ্পার কাকের কথা। রাম নাম অহনিশি জপ করছে, তাই জলের কাছে যাচ্ছে কিন্তু খেতে পারছে না। আর সেই সাধ্র প্রথির কথা,—তাতে কেবল "ওঁ রাম" এইটি লেখা। আর হন্মান রামকে যা বললেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি বললেন?

মণি – সীতাকে দেখে এল্ম, শ্ব্ধ দেহটি পড়ে রয়েছে, মন-প্রাণ তোমার পায়ে সব সমর্পণ করেছেন!

"আর চাতকের কথা,—ফটিক জল বই আর কিছ, খাবে না।

''আর জ্ঞানযোগ আর ভক্তিযোগের কথা।"

শ্রীরামকৃষ্ণ--কি?

মণি--যতক্ষণ 'কুম্ভ' জ্ঞান, ততক্ষণ 'আমি কুম্ভ' থাকবেই থাকবে। যতক্ষণ 'আমি জ্ঞান, ততক্ষণ 'আমি ভক্ত, তুমি ভগবান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, 'কুম্ভ' জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, 'কুম্ভ' যায় না। 'আমি' যাবার নয়। হাজার বিচার করো, ও যাবে না।

মণি খানিকক্ষণ চ্বপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন-

মণি—কালীঘরে ঈশান মুখুয়ের সংগে কথা হয়েছিল—বড় ভাগ্য তখন আমরা সেখানে ছিলাম আর শুনতে পেয়েছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—হাঁ, কি কি কথা বলো দেখি?

মণি—সেই বলেছিলেন, কর্মকাণ্ড। আদিকাণ্ড। শম্ভু মল্লিককে বলে-ছিলেন, যদি ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তা হ'লে কি কতকগ্লো হাস-পাতাল ডিস্পেন্সারী চাইবে?

"আর একটি কথা হয়েছিল,—যতক্ষণ কর্মে আসন্তি থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলেছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি?

মণি—যতক্ষণ ছেলে চ্বি নিয়ে ভূলে থাকে ততক্ষণ মা রাহাবাহা করেন। চ্বি ফেলে যখন ছেলে চাংকার করে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ছেলের কাছে যান।

"আর একটি কথা সেদিন হয়েছিল। লক্ষ্মণ জিল্পাসা করেছিলেন—

ভগবানকে কোথা কোথ। দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা ব'লে তারপর বললেন—ভাই, যে মানঃযে উজিতা ভক্তি দেখতে পাবে—'হাসে কাঁদে নাচে গায়—প্রেমে মাতোয়ারা—সেইখানে জানবে যে আমি (ভগবান) আছি।"

শ্রীরামক্ষ--আহা! আহা!

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

মণি—ঈশানকে কেবল নিব্যত্তির কথা বললেন। সেই দিন থেকে অনেকের আকেল হয়েছে। কর্তব্য কর্ম কমাবার দিকে ঝোঁক। বলেছিলেন—'লঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কে'দে আকুল হোলো!'

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ এই কথা শর্নিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন।

মণি (অতি বিনীতভাবে)—আচ্ছা, কতব্য কর্ম-হাঙ্গামা-ক্যানো ত ভাল ?

শ্রীরামকৃষ্ণ--হাঁ, তবে সম্মুখে কেউ পড়লো, সে এক। সাধ্ব কি গরীব লোক সম্মুথে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত।

र्भाग - आत त्रिमन क्रेमान भू भू त्यात्क त्था प्राप्ता कथा त्रम वल्लन। মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে। ও কথা আপনি পণ্ডিত পদ্মলোচনকে বলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, উলোর বামনদাসকে।

কিয়ৎপরে মণি ছোট খাটের পাশ্বে পাপোষের নিকট বসিলেন।

ঠাকুরের তন্দ্র আসিতেছে,—তিনি মণিকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে। গোপাল কোথায় গেল? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ।

পর্বাদন সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে অতি প্রত্বে উঠিয়াছেন ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, মাঝে মাঝে গণ্গা দর্শন করিতেছেন। এদিকে মা কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারতি হইতেছে। মৃণি ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে শুইয়াছিলেন। তিনিও শযাা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন করিতেছেন ও শানিতেছেন।

প্রাতঃকৃত্যের পর তিনি ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

ঠাকর আজ স্নান করিলেন। স্নানান্তে 'কালীঘরে যাইতেছেন। **র্মাণ** সংগ্রে আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বলিলেন।

कानीचरत यारेशा ठाकूत जामरा উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল नरेशा कथन। নিজের মস্তকে কখনও মা কালীর পাদপদেম দিতেছেন। একবার চামর লইয়া বাজন করিলেন। আবার নিজের ঘরে ফিরিলেন। মণিকে আবার চাবি খুলিতে বলিলেন। বরে প্রবেশ করিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন। এখন ভাবে বিভোর—ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে একাকী উপবিষ্ট।

এইবার ঠাকুর গান গাহিতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে মাণিকে কি শিখাইতেছেন, যে কালীই রক্ষ, কালী নিগর্না, আবার সগন্ণা, অরুপ আবার অনন্তর্পিনী।

গান—কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে। [১২ প্ষ্ঠা গান—এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা। [২য় ভাগ–-বিংশ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ গান—কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তর্গিনী!)

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, ভববদেধর বন্ধনহারিণী তারিণী! গিরিজা গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, সারদে বরদে নগেন্দ্রনিন্দনী, জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামদে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহাদিবিলাসিনী। গান—তার তারিণী! এবার ছবিত কবিয়ে.

তপন-তনয়-ব্রাসে ব্রাসিত প্রাণ যায়।
জগৎ অন্বে জনপালিনী, জন-মোহিনী জগত জননী.
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হরি লীলায়॥
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভ বিহারকারিণী,
রাসরভিগনী রসময়ী হ'য়ে, রাস করিলে লীলাপ্রকাশ॥
গিরিজা গোপজা গোবিন্দমোহিনী, তুমি মা গভেগ গতিদায়িনী,
গান্ধাবিকৈ গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুন তোমার॥
শিবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী, সর্বস্বর্পিণী,
সগুণা নিগ্রিণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মহিমা তোমার॥
মণি মনে মনে করিতেছেন ঠাকুর যদি একবার এই গানটি গান—
"আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখেছি তোমার রাজ্যা চরণ।"
কি আশ্চর্য! মনে করিতে না করিতে ঐ গানটি গাহিতেছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আচ্ছা, আমার এখন কি রকম অবস্থা তোমার বোধ হয়!

মণি (সহাস্যে)—আপনার **সহজাব<del>ঙ্</del>থা।** 

ঠাকুর আপন মনে গানের ধ্য়া ধরিলেন,—"সহজ মান্য না হ'লে সহজকে না যার চেনা।"

#### একাদশ খণ্ড

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহ্মাদচরিত্রাভিনয় দর্শনে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### श्रीतामकृष्य नर्माधर्माग्दत

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ দ্টার থিয়েটারে প্রহ্মাদচরিত্রের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। সংগ মাণ্টার, বাব্রাম ও নারায়ণ প্রভৃতি। দ্টার থিয়েটার তখন বিডন দ্ট্রীটে, এই রংগমণ্টে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন হইত।

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথি, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ খৃন্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে উত্তরাস্য হইয়া বিসয়া আছেন। রংগালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মান্টার, বাব্রাম ও নারায়ণ বিসয়া আছেন। গিরিশ আসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গিরিশের সংগে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—বা! তুমি বেশ সব লিখেছো! গিরিশ—মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ--না তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম ভিতরে ভক্তি না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না---

"ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দেখলাম, একজন ডিপ্রটি ৮০০১ টাকা মাহিনা পায়, সকলে বললে, খ্র পশ্চিত, কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যতিবাসত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় বস্বে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় কথা হ'ছে তা শ্রন্বে না, ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা কর্ছে, বাবা এটা কি, ওটা কি?—তিনিও ছেলে লয়ে ব্যতিবাসত। কেবল বই পড়েছে মাত্র কিন্তু ধারণা হয় নাই।"

গিরিশ—মনে হয়, থিয়েটারগর্কো আর করা কেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—না না ও থাক. ওতে লোকশিক্ষা হবে।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহ্মাদ পাঠশালে লেখা পড়া করিতে আসিয়াছেন। প্রহ্মানকে দর্শন্ করিয়া ঠাকুর সন্স্নেহে 'প্রহ্মাদ' প্রহ্মাদ' এই কথা বলিতে বলিতের একেবারে সমাধিম্প হইলেন। প্রহ্মাদকে হাঁদত পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতেছেন। আঁশ্নকুশ্ডে যখন ফোলয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদিতেছেন।

গোলকে লক্ষ্মীনারায়ণ বসিয়া আছেন। নারায়ণ প্রহ্মাদের জন্য ভাবিতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিদ্থ হইলেন।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ভক্তসংগে ঈশ্বরকথা প্রসংশ্য

# [ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপায়—তিন প্রকার ভক্ত]

রঙগালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে অভিনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। গিরিশ বললেন, 'বিবাহ বিদ্রাট কি শ্বনবেন? ঠাকুর বলিলেন, না, প্রহ্মাদ চরিত্রের পর ওসব কি? আমি তাই গোপাল উড়ের দলকে বলেছিলাম, তোমরা শেষে কিছ্ব ঈশ্বরীয় কথা ব'লো।' বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ বিদ্রাট—সংসারের কথা। 'যা ছিল্ম তাই হল্ম। আবার সেই আগেকার ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গিরিশাদির সহিত ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। গিরিশ বলিতেছেন, মহাশয়, কি রকম দেখলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখলাম সাক্ষাৎ তিনিই সব হয়েছেন। যারা সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময়ী মা! যারা গোলকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনিই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হ'ছে কি না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ। সঙ্কোচ থাকে না। যেমন সমন্দ্র—উপরে হিল্লোল, কল্লোল—নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও পিশাটের ন্যায়—শ্র্চি-অশ্র্তি ভেদজ্ঞান নেই। কখন বা জড়ের ন্যায়; কেননা অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে অবাক হ'য়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই, বালক যেমন কাপড় বগলে ক'রে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বাল্যভাব, কখন পোগণ্ড ভাব—ফণ্ডি-নাণ্ডি করে, কখন য্বার ভাব—যখন কর্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুলা।

"জীবের অহতকার আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে আর স্থা দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচছে না ব'লে কি স্থা নাই? স্থা ঠিক আছে।

"তবে 'বালকের আমি' এতে দোষ নাই, বরং উপকা ব আছে। শাক খেলে অস্বেখ হর, কিন্তু হিঞ্চে শাক খেলে উপকার হর। হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে :

নয়। মিছরি মিণ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিণ্টিতে অস্থ করে, কিন্তু মিছরিতে কফ-দোষ করে না।

"তাই কেশব সেনকে বলেছিলাম, আর বেশী তোমায় বললে দলটল থাকবে না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, 'বালকের আমি' 'দাস আমি' এতে দোষ নাই।

"যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তিনি দেখেন যে ঈশ্বরই জীব জগৎ হ'য়ে আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভক্ত।"

গিরিশ (সহাস্যে)—সবই তিনি, তবে একট্ব আমি থাকে—কফ-দোষ করে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)- হাঁ, ওতে হানি নাই। ও 'আমিট্রকু সম্ভোগের জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হ'লে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য-সেবকের ভাব।

"আবার মধ্যম থাকের ভক্ত আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে অন্তর্যামীর্পে আছেন। অধম থাকের ভক্ত বলে.—ঈশ্বর আছেন, ঐ ঈশ্বর— অর্থাং আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)।

"গোলকের রাখাল দেখে আমার কিন্তু বোধ হ'ল, সেই (ঈশ্বরই) সব হয়েছে। যিনি ঈশ্বর দর্শনি করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সব করছেন।"

গিরিশ⊹মহাশয়, আমি কিন্তু ঠিক ব্বরেছি. তিনিই সব করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি বলি, 'মা, আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি জড়, তুমি চেতরিতা; যেমন করাও তেমনি করি, যেমন বলাও তেমনি বলি।' যারা অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক তিনি করছেন।

## [ কর্ম যোগে চিত্তশান্তিশ হয়—সর্বদা স্পূপ পাপ কি—অহৈতুকী ভব্তি ]

গিরিশ—মহাশয়, আমি আর কি করছি, আর কর্মই বা কেন? শ্রীরামকৃষ্ণ—না গো, কর্ম ভাল। জমি পাট্ করা হ'লে যা রুইবে, তাই জন্মাবে। তবে কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হয়।

"পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। যিনি জ্ঞানী তিনি আপতসার—'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী যেমন শ্রুকদেবাদি, ঈশ্বরকে লাভ ক'রে অবার লোকশিক্ষা দেন। কেউ আম খেয়ে মুখটি প'রছে ফেলে, কেউ পাঁচজনত্তি দেয়। কেউ পাতক্রা খ্রুবার সময়—ঝর্ডি কোদাল আনে, খোড়া হয়ে গিলে ঝর্ডি-কোদাল ঐ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ ঝর্ড়ি-কোদাল রেখে দেয় যদি পাড়ার লোকের কার্র দরকার লাগে। শ্কেদেবাদি পরের জন্য ঝর্ড়ি-কোদাল তুলে রেখেছিলেন। (গিরিশের প্রতি) তুমি পরের জন্য রাখবে।"

গিরিশ--আপনি তবে আশীর্বাদ কর্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তৃমি মার নামে বিশ্বাস ক'রো, হ'য়ে যাবে!

গিরিশ—আমি যে পাপী!

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপী হ'য়ে যায়!

গিরিশ—মহাশয়, আমি যেখানে বসতাম সে মাটি অশ্বন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যদি আলো আসে, সে কি একট্ব একট্ব ক'রে আলো হয়? না, একেবারে দপ্ ক'রে আলো হয়? গিরিশ—অপনি আশ্রীর্বাদ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তোমায় যদি আন্তরিক হয়,--আমি কি বল্ব! আমি খাই-দাই তাঁর নাম করি।

গিরিশ—আন্তরিক নাই, কিন্তু ঐট্যুকু দিয়ে যাবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি? নারদ, শুকদেব এ'রা হতেন ত—

গিরিশ—নারদাদি ত আর দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাং যা পাচ্চি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আচ্ছা, বিশ্বাস!

কিয়ংক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে।

গিরিশ-একটি সাধ, অহৈতৃকী ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—অহৈতুকী ভত্তি ঈশ্বরকোটির হয়। জীবকোটির হয় না।

সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরিলেন, দ্ভিট উধর্ব দিকে—

শ্যামাধন কি সবাই পায় (কালীধন কি সবাই পায়)

অবোধ মন বোঝে না একি দায়।

শিবেরি অসাধ্য সাধন মন-মজানো রাজা পায়॥

ইন্দ্রাদি সম্পদ সূখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়।

সদানন্দ সূথে ভাসে, শ্যামা যদি ফিরে চার॥

यागीन्त मनीन्त्र रेन्द्र य ठत्रण धारन ना भारा।

নির্গব্বে কমলাকান্ত তব্ব সে চরণ চায়!

গিরিশ—নিগ্রণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়!

### ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ঈশ্বর দর্শানের উপায়—ব্যাকুলতা

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—তীর বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গ্রুর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভাগবানকে পাবো। গ্রুর্বললেন, আমার সঙ্গে এসো,—এই ব'লে একটা প্রকুরে লয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও বললেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হয়েছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ আট্বাট্র্করছিল—যেন প্রাণ যায়! গ্রুর্বললেন দেখ, এইব্প ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আট্বাট্র করে তবেই তাঁকে লাভ করবে।

"তাই বলি, তিন টান একসংখ্য হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তিন ভালবাসা একসংখ্য ক'রে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তংক্ষণাং সাক্ষাংকার হয়।

"ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে"! তেমন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে।

### [क्टानरबाग ও **र्डाइरबारगंत अधन्वयः—क**िनकारण नात्रमीय र्डाइ]

"সেদিন তোমায় যা বলল্ম ভক্তির মানে কি—না কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর প্র্জা ও সেবা. পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগ্রণ কীর্ত্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বাদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গ্রণ কীর্ত্তন, এই সব করা।

"কলিতে নারদীয় ভন্তি—সর্বদা তাঁর নাম গণে কীর্ত্তন করা। যাদের সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততালি দিয়ে একমনে হরিবোল হরিবোল ব'লে তাঁর ভজনা করে।

"ভত্তির আমিতে অহঙকার হয় না। অজ্ঞান করে না. বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয়। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। যেমন হিংচে শাক শাকের মধ্যে নয়, অন্য শাকে অসন্থ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উল্টে উপকার হয়, মিছরি মিণ্টের মধ্যে নয়, অন্য মিণ্টি খেলে অপকার হয়, মিছরি খেলে অন্বল নাশ হয়;

"নিষ্ঠার পর **ভ**ি&। ভত্তি পাকলে ভাৰ হয়। ভাব ঘনীভূত *হলে* মহাভাৰ হয়। সৰ্ব*া*শ্বৈ প্ৰেম। 'প্রেম রঙ্জার স্বর্প। প্রেম হ'লে ভত্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈশ্বরকোটি না হ'লে মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হর্মোছল।

স্ক্রানযোগ কি? যে পথ দিয়ে স্ব-স্বর্পকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ।

"প্রহ্মাদ কখনও স্ব-স্বর্পে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আমি একটি, তুমি একটি : তখন ভঞ্জিভাবে থাকতেন।

"হন্মান বলেছিলেন, রাম! কখনও দেখি তুমি প্র্ণ, আমি অংশ; কখনও দেখি তুমি প্রভূ আমি দাস; আর রাম, যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়—তখন দেখি তুমিই আমি, আমিই তুমি।"

গিরিশ-আহা!

# [সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয়?]

শ্রীরামকৃষ্ণ -সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্য চাই। ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য, দুর্নিনের জন্য.—এইটি পাকা বোধ চাই। উপর উপর ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে!

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন-

ভুব্ ভুব্ ভুব্ রূপসাগরে আমার মন।

তলাতল পাতাল খ'্বজলে পাবি রে প্রেম রঙ্গধন॥

|১ম ভাগ-তয় খণ্ড-৭ম পরিচ্ছেদ

"আর একটি কথা। কামাদি কুমীরের ভয় আছে।"

গিরিশ--যমের ভয় কিন্তু আমার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, কামাদি কুমীরের ভয় আছে. তাই হল্দ মেথে ডুব দিতে হয়। বিবেক-বৈরাগ্যরূপ হল্দ!

"সংসারে জ্ঞান কার্ কার্ হয়। তাই দ্বই যোগীর কথা আছে, গ্রুত্যোগী ও ব্যন্তযোগী। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যন্তযোগী, তাদের সকলে চেনে। গ্রুত্যোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপ্লেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন তোমায় বলেছি, নন্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সহিত করে, কিন্তু সর্বদাই উপর্গতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কঠিন। আমি কন্তা, আর এ সব জিনিস আমার—এ বোধ সহজে যায় না। একজন ডিপ্রিটকে দেখলাম ৮০০, টাকা মাইনে, ঈশ্বরীয় কথা হচ্ছে. সেদিকে মন একট্বও দিলে না। একটা ছেলে সংশ্য করে এনেছিল, ২্বেক একবার এখানে

বসায়, একবার সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না; জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দির্ছিলো। তাই বলছি, বিবেক-বৈরাগ্য হ'লে সংসারেতেও হয়।"

# [পাপীতাপী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ]

গিরিশ—এ পাপীর কি হবে?

ঠাকুর উধর্বদ্বিট করিয়া কর্বাস্বরে গান ধরিলেন—
ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবি॥
ভাবিলে ভব ভাবনা যাক রে—
তরে তরণেগ দ্রুভণেগ গ্রিভণেগ যেবা ভাবে।
এলি কি তত্ত্বে, এ মর্ত্যে কুচিত্ত কুব্তু করিলে কি হবে রে—
উচিত তো নয়, দাশর্রাথরে ডুবাবি রে—
কর এ চিত্ত প্রাচিত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে॥
(গিরিশের প্রতি)—"তরে তরণেগ দ্রুভণেগ গ্রিভণেগ যেবা ভাবে।"

# আদ্যাশতি মহামায়ার পূজা ও আম্মোন্তারি বা বকল্মা]

"মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই দক্তির উপাসনা। দেখনা, কাছে ভগবান আছেন তব্ তাঁকে জানবার যোনাই, মাঝে মহামায়া আছেন ব'লে। রাম-সীতা, লক্ষ্মণ যাচ্ছেন। আগে রাম, মাঝে সীতা—সকলের পিছনে লক্ষ্মণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন, তব্ব লক্ষ্মণ দেখতে পাচ্ছেন না।

"তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন ভাব,—সম্তান-ভাব, দাস-ভাব আর সখী-ভাব। দাসী-ভাব, সখীভাবে অনেক দিন ছিলাম। তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না ওড়না পরতুম। সম্তান-ভাব খুব ভাল।

"বীরভাব ভাল না। নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাং প্রকৃতিকে স্ফীর্পে দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসম করা, এ ভাবে প্রায়ই পতন আছে।

গিরিশ—আমার এক সময়ে ঐ ভাব এসেছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিশ্তিত হইয়া গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন। গিরিশ—ঐ আড়ট্যুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (কির্দ্দেশ চিন্তার পর)—তাঁকে আমমোক্তারী দাও—তিনি বা করবার কর্ন।



বামীজী

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### সতুগ্ৰ এলে ঈশ্বর লাভ--'সচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভন্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশাদির প্রতি)—ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ দেখি। 'বাড়ি করবো' এ বৃদ্ধি ওদের নাই। মাগ-স্বের ইচ্ছা নাই। যাদের মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো—রজোগ্রণ না গেলে, শৃদ্ধসত্ত্বনা এলে, ভগবানেতে মন স্থির হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, তাঁকে লাভ করা যায় না।

গিরিশ—আপনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ-কই! তবে বর্লোছ আর্ন্তরিক হ'লে হ'য়ে যাবে।

কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর 'আনন্দময়ী'! 'আনন্দময়ী'! এই কথা উচ্চারণ করিয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রহিলেন। একট্র প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন, 'শালারা, সব কই?' মাণ্টার বাব্রামকে ডাকিয়া আনিলেন।

ঠাকুর বাব্রাম ও অন্যান্য ভন্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বালতেছেন, "সচিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ?" এই বালিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন—

এবার আমি ভাল ভেবেছি।
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিথেছি॥
যে দেশে রজনী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ভেগেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগনিন্দ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়েছি।
মণি মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ দু'টি করে কু'চি॥
প্রসাদ বলে ভুত্তি মুত্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি।
(আমি) কালীবক্ষ জেনে মুম্ ধুমাধুম সব ছেড়েছি॥

ঠাকুর আবার গান ধরিলেন—

গয়া গণ্গা প্রভাসাদি কাশী কাণ্ডী কৈবা চায়। কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফ্রায়॥ বিসম্ধ্যা যে বলে কালী, প্জো সম্ধ্যা সে কি নায়। সম্ধ্যা তারা সম্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পার্থ॥ কালী নামের কতগুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পণ্ডমুখে গুণ গায়॥
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাংগা পায়॥

"আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলেছিল্ম, মা আর কিছ্ চাই না, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।"

গিরিশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বলিতেছেন. তোমার এই অবন্থাই ভাল, সহজ অবন্থাই উত্তম অবন্থা।

' ঠাকুর নাট্যালয়ের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বলিলেন,
—'আপনি বিবাহ বিদ্রাট দেখবেন? এখন অভিনয় হচ্ছে।'

ঠাকুর গিরিশকে বলিতেছেন, "একি করলে? প্রহ্মাদচরিত্রের পর বিবাহ বিদ্রাট? আগে পায়েস মৃণ্ডি, তারপর সৃক্তিন!"

## | দয়াসিন্ধ, খ্রীরামকৃষ্ণ ও বারবণিতা ]

অভিনয়ান্ত গিরিশের উপদেশে নটীরা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভক্তেরা কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বিসয়া দেখিতেছেন। তাহারা দেখিয়া অবাক য়ে, উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিতেছে। পায়ে হাত দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, "মা, থাক্ থাক্; মা, থাক্ থাক্।" কথাগর্নি কর্নামাখা।

তাহার। নমস্কার করিয়া চালিয়া গেলে ঠাকুর ভত্তদের বালিতেছেন—"সবই তিনি, এক এক রূপে।"

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাদি ভক্তেরা তাঁহার সংখ্য সংখ্য গমন করিয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

গাড়িতে উঠিতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধিমধ্যে মণন হইলেন!

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভক্তেরা উঠিলেন। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর অভিম**্থে** যাইতেছে।

# দ্বাদশ খণ্ড দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসংগে শ্রীরামকৃষ্ণ

# প্রথম পরিচ্ছেদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কা**লী**মণ্দিরে ভক্তসংগ্র

শ্রীরামকৃষ্ণ ভদ্তসংগ আনন্দে বসিয়া আছেন। বাব্রাম, ছোট নরেন, পল্টুর্, হরিপদ, মোহিনীমোহন ইত্যাদি ভক্তেরা মেজেতে বসিয়া আছেন। একটি ব্রাহ্মণ যুবক দুই-তিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও বসিয়া আছেন। আজ শনিবার ২৫শে ফাল্গান্ন, ৭ই মার্চ ১৮৮৫, বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র কৃষ্ণা-সংত্মী।

শ্রীশ্রীমা নহবতে আজকাল আছেন। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরবাড়িতে আসিয়া থাকেন—শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। মোহিনীমোহনের সংগে স্ত্রী, নবীনবাব্র মা, গাড়ি করিয়া আসিয়ছেন।

মেয়েরা নহবতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া সেইখানেই আছেন। ভঙ্কেরা একট্ব সরিয়া গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করিবেন। ঠাকুর ছোট খার্টিটিতে বসিয়া আছেন। ছোকরা ভক্তদের দেখিতেছেন ও আনন্দে বিভোর হইতেছেন।

রাখাল এখন দক্ষিণেশ্বরে থাকেন না। কয় মাস বলরামের সহিত বৃন্দাবনে ছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটীতে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—রাখাল এখন পেনসান্ খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে থাকে। বাড়িতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না।

"এখানে শ্বয়ে শ্বয়ে বলতো—তোমাকেও ভাল লাগে না, এমনি তার একটি অবন্ধা হয়েছিল।

"ভবনাথ বিয়ে করেছে, কিন্তু সমস্ত রাহি স্থীর সংগ কেবল ধর্ম কথা কয়! ঈশ্বরের কথা নিয়ে দ্ব'জনে থাকে। আমি বলল্ম, পরিবারের সংগ একট্ব আমোদ-আহ্মাদ করবি, তখন রেগে রোক ক'রে বললে, কি! আমরাও আমোদ-আহ্মাদ নিয়ে থাকবো?

ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—কিন্তু নরেন্দ্রের উপর যত গ্যাকুলতা হরেছিল, এর উপর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় নাই।

(হরিপদর প্রতি) "তুই গিরিশ ঘোষের বাড়ি বাস্?"

হরিপদ—আমাদের বাড়ির কাছে বাড়ি, প্রায়ই যাই।

श्रीतामकृष्य--- नरतन्त्र याय ?

হরিপদ-হাঁ, কখন কখন দেখতে পাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-- গিরিশ ঘোষ যা বলে (অর্থাৎ 'অবতার' বলে) তাতে ও কি বলে ?

হরিপদ—তকে হেরে গেছেন।

এীরামক্ষ-না, সে (নরেন্দ্র) বললে, গিরিশ ঘোষের এখন এত বি∗বাস— আমি কেন কোন কথা বল্বো?

জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি নরেন্দ্রকে জান?

জামায়ের ভাই—আজ্ঞা, হাঁ। নরেন্দ্র বৃদ্ধিমান ছোকরা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের সুখ্যাতি করেছেন। সেদিন নরেন্দ্র এসেছিল। ত্রৈলোক্যের সঙ্গে সেদিন গান গাইলে। কিন্তু গান্টি সেদিন আলুনী লাগ্লো।

# বাব্যরাম ও 'দুদিক রাখা'—জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও

ঠাকুর বাব্রামের দিকে চাহিয়া কথা কহিতেছেন। মাণ্টার যে স্কুলে অধ্যাপনা করেন, বাবারাম সে দ্কুলে এন্ট্রান্স ক্লাসে পড়েন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাব্ররামের প্রতি)—তোর বই কই? পড়াশ্রনা কর্রাব না? (মাষ্টারের প্রতি) ও দুর্নিক রাখতে চায়।

"বড় কঠিন পথ, একটা তাঁকে জানলে কি হবে! বিশষ্ঠদেব, তাঁরই প্রশোক হ'ল! লক্ষ্মণ দেখে অবাক হ'য়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাঁটা ফ্রটলে, আর একটি কাঁটা খুজে আনতে হয়, সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাটি তুলতে হয়, তার পর দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়!"

বাব্রাম (সহাস্যে)—আমি ঐটি চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ওরে, দুদিকে রাখলে কি তা হয়? তা যদি চাস্ তবে চলে আয়!

বাব্যরাম (সহার্চস্য)—আপনি নিয়ে আস্ক্ন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মার্টারের প্রতি)—রাখাল ছিল সে এক, তার বাপের মত ছিল। এরা থাকলে হাংগামা হবে।

(বাব্রামের প্রতি)--"তুই দ্বর্বল! তোর সাহস কম! দেখ দেখি ছোট নরেন কেমন বলে, আমি একবারে এসে থাকব!

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের মধ্যে আসিয়া মেঝেতে মাদ্ররের উপর বসিয়াছেন। মাণ্টার তাঁহার কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে)—আমি কামিনীকাণ্ডন-ত্যাগী খ্র্জছি। মনে করি, এ ব্রুঝি থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে!

"একটা ভূত সংগী খ্রুজছিল। শান-মংগলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, কি হোঁচট খেয়ে মৃছিত হয়ে পড়েছে, অমান দোড়ে যেত,—এই মনে ক'রে যে, এটার অপ্রাত মৃত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সংগী হবে। কিন্তু তার এমান কপাল যে দেখে, সব শালারা বে'চে উঠে! সংগী আর জোটে না।

"দেখ না, রাখাল 'পরিরার' 'পরিবার' করে। বলে, আমার স্থার কি হবে? নরেন্দ্র বৃক্কে হাত দেওয়াতে বেহু শ হ'য়ে গিছলো, তখন বলে, ওগো, তুমি আমার কি করলে গো! আমার যে বাপ-মা আছে গো!

"আমায় তিনি এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? চৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন —সকলে প্রণাম করবে ব'লে, যারা একবার নমস্কার করবে তারা উন্ধার হ'রে যাবে।"

ঠাকুরের জন্য মোহিনীমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ--এ সন্দেশ কার?

বাব্রাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন।

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ করিয়া সন্দেশ স্পর্শ করিলেন ও কিণ্ডিং গ্রহণ করিয়া প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভন্তদের দিতেছেন। কি আশ্চর্য, ছোট নরেনকে ও আরও দুই-একটি ছোকরা ভন্তকে নিজে খাওয়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—এর একটি মানে আছে। নারায়ণ শ্রুখাথাদের ভিতর বেশী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতুম ঐর্প ছেলেদের কার্-কার্ মুখে নিজে খাবার দিতাম। চিনে শাঁখারী বলতো 'উনি আমাদের খাইরে দেন না কেন?' কেমন ক'রে দেব, কেউ ভাজ-মেগো! কেউ অমুক-মেগো, কে খাইরে দেবে!

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# সমাধি মন্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুদ্ধান্তা ভন্তদিগকে পাইয়া আনন্দে ভাসিতেছেন ও ছোট খাটটিতে বসিয়া বসিয়া তাহাদিগকে কীর্ত্তনীর ঢং দেখাইয়া হাসিতেছেন। কীর্ত্তনী সেজে-গ্রুজে সম্প্রদায় সংশ্যে গান গাইতেছে। কীর্ত্তনী দাঁড়াইয়া, হাতে রণিগন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং করিয়া কাশিতেছে ও নথ তুলিয়া থুখু ফেলিতেছ। আবার খিদ কেনও বিশিষ্ট ব্যক্তি আসিয়া পড়ে, গান গাইতে গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে ও বলিতেছে 'আস্ক্রন'! আবার মাঝে মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউটি ইত্যাদি অলঙ্কার দেখাইতেছে।

অভিনয়দ্দে ভক্তরা সকলেই হো হো কবিয়া হাসিতে লাগিলেন। পলট্র হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছেন। ঠাকুর পলট্র দিকে তাকাইয়া মাণ্টারকে বলিতেছেন,--"ছেলেমানুষ কিনা, তাই হেসে গড়াগড়ি দিছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্ট্রর প্রতি সহাস্যে)— তোর বাবাকে এ সব কথা বালস্নি। যাও একট্র (আমার প্রতি) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংলিশম্যান লোক।

# [ আह्निक ज्ञन ও গণ্গাস্নানের সময় कथा ]

(ভন্তদের প্রতি) "অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়; কিন্তু কথা কইতে নাই,—তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হুই উ'হুই,—এই সব করে। (হাস্য)।

"আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ করতে করতে হয় ত আগ্যাল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—ঐ মাছটা! যত হিসাব সেই সময়ে! (সকলের হাস্য)।

"কেউ হয়ত গণগাসনান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিণ্ডা করবে, গলপ করতে ব'সে গেল! যত রাজ্যের গলপ! 'তোর ছেলের বিয়ে হ'ল, কি গয়না দিলে? 'অমুকের বড় ব্যামো', 'অমুক শ্বশ্বরাড়ি থেকে এসেছে কিনা', 'অমুক কনে দেখতে গছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ আহ্মাদ খ্ব করবে', 'হরিশ আমার বড় ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাক্তে পারেনা', 'এতো দিন আস্তে পারি নি মা—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় বাস্ত ছিলাম।'

"দেখ দেখি, কোথায় গংগাসনানে এসেছে! যত সংসারের কথা!" ঠাকুর ছোট নরেনকে একদ্নেট দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সমাধিশ্ব হইলেন! শুন্ধান্থা ভক্তের ভিতর ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন?

ভরেরা একদ্থেট সেই সমাধি-চিত্র দেখিতেছেন। এত হাসি খর্নশ হইতে-ছিল, এইবার সকলেই নিঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর নিম্পান্দ, চক্ষ্ম স্থির, হাত জোড় করিয়া চিত্রাপিতের ন্যায় বসিয়া আছেন।

কিয়ংপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায় দিথর হইয়া গিয়াছিল, এইবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ক্রমে বহিজ'গতে মন আসিতেছে। ভক্তদের দিকে দ্ফিসাত করিতেছেন।

এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, ও কাহার কির্প অবস্থা কিছ্ব কিছ্ব বলিতেছেন। (ছোট নরেনের প্রতি) "তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক একবার।—আচ্ছা তুই কি ভালবাসিস্?—জ্ঞান, না ভক্তি?"

ছোট নরেন—শুধু ভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না জানলে ভত্তি কাকে কর্রাব? (মাষ্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) এ কে যদি না জানিস, কেমন ক'রে এ কে ভত্তি কর্রাব? (মাষ্টারের প্রতি)— তবে শৃন্ধাত্মা যে কালে বলেছে—'শৃধ্য ভত্তি চাই' এর অবশ্য মানে আছে।

"আপনা-আপনি ভক্তি আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমা-ভক্তির লক্ষণ। জ্ঞানভক্তি—বিচার করা ভক্তি।

(ছোট নরেনের প্রতি)—"দেখি, তোর শরীর দেখি, জামা খোল দেখি। বেশ বুকের আয়তন;—তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্।"

ঠাকুর এখনও ভাব**স্থ। অন্য অন্য ভত্তদের সম্পেনহে এক একজ্বুনকে** সম্বোধন করিয়া আবার **বলিতেছেন।** 

(পল্ট্রর প্রতি)—"তোরও হবে। তবে একট্র দেরিতে হবে।

(বাব্রামের প্রতি)—"তোকে টার্নচি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা হবে!

(মোহিনীমোহনের প্রতি)—"তুমি তো আছই!—একট্ব বাকী আছে, সেট্বুকু গেলে কর্ম'কাজ সংসার কিছু থাকে না।—সব যাওয়া কি ভাল।"

এই বলিয়া তাঁহার দিকে একদ্নেট সন্দেহে তাকাইয়া রহিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দেখিতেছেন! মোহিনীমোহন কি ভাবিতেছিলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? কিয়ৎ পরে ঠাকুর আবার বলিতেছেন—ভাগবত পশ্ভিতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, তা না হলে ভাগবত কে শ্নাবে।—রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। মা সেইজন্য সংসারে রেখেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণ যুবকটিকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছেন।

# [ জ্ঞানযোগ ও ডব্রিযোগ—ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা ও 'জীবন মৃত্ত' ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রতি)—তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়ো—ভক্তি নাও—ভক্তিই সার! --আজ তোমার কি তিন্দিন হ'ল ?

ব্রাহ্মণ যুবক (হাত জোড় করিয়া)—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিশ্বাস করো-নির্ভার করো-তা হ'লে নিজের কিছু করতে हर्त्व ना! भा काली जब कब्रुटन!

"জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। ভক্তি অন্দর মহলে যায়। **শ<b>্রন্থাত্মা** নিলি পত: বিদ্যা, অবিদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তিনি নিলি পত। বায়ুতে কথনও স্বাশ্ধ কখনও দ্বৰ্গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়্ব নিৰ্লিপ্ত। ব্যাসদেব যমুনা পার হচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে— দাধ, দুধ, ননী বিক্রি করতে যাচ্ছে, কিন্তু নৌকা ছিল না কেমন ক'রে পারে যাবেন-সকলে ভাবছেন।

"এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষর্ধা পেয়েছে। তখন গোপীরা তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত খেয়ে ফেললেন!

"তথন ব্যাসদেব যম্বনাকে সন্বোধন ক'রে বললেন—'যম্বনা! আমি যদি কিছু না খেয়ে থাকি, তা হ'লে তোমার জল দুই ভাগ হবে আর মাঝে রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।' ঠিক তাই হ'ল! যমুনা দুইভাগ হ'য়ে গেলেন, মাঝে ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপীরা সকলে পার হ'য়ে গেলেন !

"আমি 'খাই নাই' তার মানে এই যে আমি সেই শূন্ধাত্মা, শূন্ধাত্মা নিলিশ্তি-প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষ্মো তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই,—অজর व्यमन मृत्यन्त्र !

"যার এই ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে, সে জীবন্মান্ত ! সে ঠিক বাঝতে পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মব্বন্ধি আর थारक ना! मृिं • जालामा। यमन नातिरकलात जल मृिकरा राज भौन আলাদা আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়। আস্মাটি যেন দেহের ভিতর নড় নড় করে। তেমনি বিষয়বঃ দ্বিরপ জল শ্রকিয়ে গেলে আত্মন্তান হয়। আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সমুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের স্বূপারি বা বাদাম দ্বাল থেকে তফাত করা যায় না।

"কিন্ত পাকা অবন্ধায় স্থারি বা বাদাম আলাদা—ও ছাল আলাদা হ'রে যায়। পাকা অবস্থায় রস শুকিয়ে যায়। বন্ধজ্ঞান হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়।

"কিল্ডু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের ভান করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এদিকে বলত—আমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, কেন জগং তো স্বংনবং, সবই যদি মিথ্যা হ'ল সত্য কথাটাই কি ঠিক! মিথ্যাটাও মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!" (সকলের হাস্য)।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# 'धर्म त्रःच्याभनार्थाय त्रम्ख्याचि युर्ग युर्ग'-- गुरुक्था

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে মেঝেতে মাদ্বরের উপর বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। ভক্তদের বলিতেছেন, আমার পায়ে একট্ব হাত ব্লিয়ে দেতো। ভক্তেরা পদসেবা করিতেছেন। (মাণ্টারের প্রতি, সহাস্যে) "এর (পদ সেবার) অনেক মানে আছে।"

আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, "এর ভিতর যদি কিছ্ব থাকে (পদ সেবা করলে) অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে চলে যায়।"

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গুহা কথা বলিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—এখানে অপর লোক কেউ নাই। সেদিন— হরিশ কাছে ছিল—দেখলাম—খোলটি—(দেহটি) ছেড়ে সচিদানন্দ বাহিরে এল, এসে ব্ললে, আমি যুগে যুগে অবভার! তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বলছি। তারপর চুপ ক'রে থেকে দেখলাম—তখন দেখি আপনি বলছে, শত্তির আরাধনা চৈতন্যও করেছিল।

ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া শ্রনিতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,— সচ্চিদানন্দ ভগবান্ কি শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ করিয়া আমাদের কাছে বসিয়া আছেন? ভগবান কি আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। মাণ্টারকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিতেছেন—"দেখলাম, প্রশ আবিভাবে। তবে সত্ত্বগ্রের ঐশ্বর্ষ।"

ভক্তেরা সকলে অবাক হইয়া এই সকল কথা শ্বনিতেছেন।

# [ যোগমায়া আদ্যাশন্তি ও অৰতার-লীলা ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি না। আর বলছিলাম, 'মা যেন একবার ছ‡য়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়।' যোগমায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দিতে পারেন। ব্লাবন লীলায়

যোগমায়া ভেল্কি লাগিয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সংগ্র শ্রীমতীর মিলন ক'রে দিছালেন। যোগমায়া—বিনি আদ্যাশান্ত—তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।

"আচ্ছা, যারা আসে তাদের কি কিছু, হচ্ছে?"

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বৈ কি।

শ্রীরামকৃষ্ণ - কেমন ক'রে জান্লে?

মান্টার (সহাস্যে)—সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—একটা কোলাব্যাঙ হেলে সাপের পাল্লায় পর্ডোছল। সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না! আর কোলাব্যাঙ্টার যন্ত্রণা—সেটা রুমাগত ডাকছে! ঢোঁড়া সাপটারও যন্ত্রণা। কিন্তু গোখরো সাপের পাল্লায় যদি পড়তো তা হ'লে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত। (সকলের হাস্য)।

(ছোকরা ভন্তদের প্রতি)—"তোরা হৈলোক্যের সেই বইখানা পড়িস্—ভার-চৈতন্যচন্দ্রিকা। তার কাছে একখানা চেয়ে নিস্না। বেশ চৈতন্যদেবের কথা আছে।"

একজন ভন্ত—তিনি দেবেন কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)--কেন, কাঁকুড়ক্ষেতে যদি অনেক কাঁকুড় হ'য়ে থাকে তাহলে মালিক ২/৩টা বিলিয়ে দিতে পারে! (সকলের হাস্য)। অমনি কি দেবে না-কি বলিস্?

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টার প্রতি)—আসিস এখানে এক একবার। পল্ট্--সূর্বিধা হলে আস্ব।

শ্রীরামকৃষ-কলকাতায় যেখানে বাব, সেখানে যাবি?

পল্ট্র-যাব, চেষ্টা করব।

গ্রীরামকৃষ-ঐ পাটোয়ারী!

পল্ট্র--'চেন্টা করব' না বললে যে মিছে কথা হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ওদের মিছে কথা ধরি না, ওরা স্বাধীন নয়। ঠাকুর হরিপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

গ্রীরামকুষ্ণ (হরিপদর প্রতি)-মহেন্দ্র মুখ্বজ্যে কেন আসে না?

হরিপদ—ঠিক বলতে পারি না।

মান্টার (সহাস্যে), তিনি জ্ঞান বোগ করছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-না, সৌদন প্রহ্মাদচরিত্র দেখাবে ব'লে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে वर्त्वाष्ट्रल। किन्छु एवस नारे, त्वाथ इस अरेक्ना आत्र ना।

মাণ্টার—একদিন মহিম চক্রবতীরি সণ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। সেইখানে যাওয়া আসা করেন ব'লে বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন মহিমা ত ভক্তির কথাও কর। সে ত ঐটে খুব বলে, 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।'

মান্টার (সহাস্যে)—সে আপনি বলান তাই বলে!

শ্রীয**ৃক্ত গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে ন্**তন যাতায়াত করিতেছেন। আজ্জ-কাল তিনি সর্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন।

হরি—গিরিশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। **এখান থেকে গিরে** অর্বাধ সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন—কত কি দেখেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হ'তে পারে, গণ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিস দেখা যায়, নৌকা, জাহাজ—কত কি।

হরি—গিরিশ ঘোষ বলেন, 'এবার কেবল কর্ম নিয়ে থাকব, সকালে ঘড়ি দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বস্ব ও সমস্ত দিন ঐ (বই লেখা) করব।' এই রকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। আপনি নরেন্দ্রকে পাঠাতে বলেছিলেন। গিরিশবাব্ বললেন, 'নরেন্দ্রকে গাড়ি করে দিব।'

৫টা বাজিয়াছে। ছোট নরেন বাড়ি যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর-পূর্ব লম্বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ং পরে তিনি প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভক্তেরাও অনেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বসিয়া মোহিনীর সণ্ণে কথা কহিতেছেন। পরিবারটি প্রশোকের পর পাগলের মত। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে কিম্পু শাম্তভাব হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার পরিবার এখন কি রকম?

মোহিনী—এখানে এলেই শাশ্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় হ্যা**ণ্গামা** করেন। সেদিন মরতে গিছলেন।

ঠাকুর শ্নিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রহিলেন। মোহিনী বিনীতভাবে বালতেছেন, "আপনার দু'একটা কথা ব'লে দিতে হবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ--রাঁধতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোকজন সংগ্য রাখ্বে।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# শ্রীরামকৃঞ্চের অন্ভুত সম্যাসের অবস্থা—তারকসংবাদ

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাড়িতে আরতির উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জন্বলা ও ধনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বিসয়া **জগন্মাতাকে** প্রণাম করিয়া স্ক্রেরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। কেবল মান্টার বিসয়া আছেন।

ুঠাকুর গাত্যোত্থান করিলেন। মাণ্টারও দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পশ্চিমের ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মাণ্টারকে বলিতেছেন, "ওাদকগ্নলো (দরজাগ্নলি) বন্ধ করো।" মাণ্টার দরজাগ্নলি বন্ধ করিয়া বারান্দায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "একবার কালীঘরে যাব।" এই বলিয়া মাণ্টারের হাত ধরিয়া ও তাঁহার উপর ভর দিয়া কালীঘরের সম্মুখের চাতালে গিয়া উপস্থিত হইলেন আর সেই স্থানে বসিলেন। বসিবার প্রের্ব বলিতেছেন, "তুমি বরং ওকে ডেকে দাও।" মাণ্টার বাব্রামকে ডাকিয়া দিলেন।

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে ফিরিতেছেন। মুখে "মা! মা! রাজরাজেশ্বরী!"

ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিতে বসিলেন।

ঠাকুরের একটি অন্ত্ত অবস্থা হইয়াছে। কোন ধাতু দ্রব্যে হাত দিতে পারিতেছেন না। বলিয়াছিলেন, 'মা, ব্রিঝ ঐশ্বর্যের ব্যাপারটি মন থেকে একেবারে তুলে দিচ্ছেন!' এখন কলাপাতায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে জল খান। গাড়্র ছই্ইতে পারেন না, তাই ভন্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে বলিয়াছিলেন। গাড়্বতে বা থালায় হাত দিলে ঝন্ঝন্ কন্কন্ করে, যেন শিশিগ মাছের কাঁটা বিশ্বছে।

প্রসন্ন কর্মাট ভাঁড় আনিরাছিলেন, কিল্তু বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া বলিতেছেন, "ভাঁড়গর্নল বড় ছোট। কিল্তু ছেলেটি বেশ। আমি বলাতে আমার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো। কি ছেলেমান্ব !"

# [ 'ভক্ত ও কামিনী'—'সাধ্য সাৰধান' ]

বেলঘোরের তারক একজন বন্ধ্সেণ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ছোট খার্টটিতে বসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জর্বলতেছে। মান্টার ও দুই একটি ভক্তও বসিয়া আছেন।

তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসিতে দেন না।

কলিকাতার বোবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল তারক প্রায় থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সংগী ছোকরাটি একট্র তমোগ্রণী। ধর্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একট্র ব্যংগভাব। তারকের বয়স আন্দাজ বিংশতি বংসর। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের বন্ধ্র প্রতি)—একবার দেবালয় সব দেখে এস না। বন্ধ্য—ও সব দেখা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ?

বন্ধ্—তা আপনি জানেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--ইনি (মান্টার) হেড মান্টার।

ব•ধ্ৰ—ওঃ।

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া অনেক কথা কহিতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রতি)—সাধ্ সাবধান! কামিনী-কাণ্ডন থেকে সাবধান! মেয়েমান্বের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। বিশালক্ষীর দ; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে এক একবার আস্বি।

তারক—বাড়িতে আস্তে দেয় না।

একজন ভক্ত-যদি কার্মা বলেন তুই দক্ষিণেশ্বরে যাস্নাই। যদি দিব্য দেন আর বলেন, যদি যাস্তো আমার রক্ত খাবি!—

## [ भास नेभ्यरत्रत्र का गात्रायाका नःधन ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে মা ও কথা বলে সে মা নয়;—সে অবিদ্যার পিণী। সে মার কথা না শ্বনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘা দেয়। ঈশ্বরের জন্য গ্রুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর কথা শ্বনে নাই। গোপীরা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পতিদের মানা শ্বনে নাই। প্রহ্মাদ ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শ্বনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ দ্রাতা রাবণের কথা শ্বনে নাই।

"তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, একথা ছাড়া আর সব কথা শ্নবি! দেখি তোর হাত দেখি।"

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারী যেন দেখিতেছেন। একট্ব পরে বলিতেছেন, "একট্ব (আড়) আছে—কিন্তু ওট্বকু যাবে। তাঁকে একট্ব

প্রার্থনা করিস্, আর এখানে এক একবার আসিস্—ওট্বকু যাবে! কলকাতার বৌবাজারের বাসা তুই করেছিস্ ?"

তারক---আজ্ঞা--না, তারা করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তারা করেছে না তুই করেছিস্? বাঘের ভয়ে? ঠাকুর কামিনীকে কি বাঘ বলিতেছেন?

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর ছোট খার্টটিতে শুইয়া আছেন, যেন তারকের জন্য ভাবছেন। হঠাৎ মাষ্টারকে বালতেছেন,—এদের জন্য আমি এত ব্যাকুল কেন?

শাষ্টার চুপ করিয়া আছেন—যেন কি উত্তর দিবেন, ভাবিতেছেন। ঠাকুর আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর বলিতেছেন, "বল না।"

এদিকে মোহিনীমোহনের পরিবার ঠাকুরের ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া একপাশে বাসয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সংগীর কথা মান্টারকে বালতেছেন। শ্রীরামকুষ্ণ—তারক কেন ওটাকে সংগ্যে করে আনলে?

· মান্টার—বোধ হয় রাস্তার সংগী। অনেকটা পথ, তাই একজনকৈ সংগ ক'রে এনেছে।

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পরিবারকে সম্বোধন ক'রে বলছেন,—অপঘাত মৃত্যু হ'লে প্রেতনী হয়। সাবধান! মনকে ব্রুঝাবে! এত শ্বনে দেখে শেষ কালে কি এই হ'লো!"

মোহিনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। ঠাকুর তাহার ঘরের মধ্যে উত্তর দিকের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। পরিবার মাথায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে আন্তে আন্তে কি বলিতেছেন।

গ্রীরামকুষ-এখানে থাকবে?

পরিবার—এসে কিছু দিন থাকবো। নবতে মা আছেন তাঁর কাছে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বেশ। তা তুমি যে বলো—মরবার কথা—তাই ভয় হয়। আবার পাশে গণ্গা!

## ব্রয়োদশ খণ্ড কলিকাতায় ডব্ত-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ

## প্রথম পরিচ্ছেদ অন্তর্গসদ্পোবস্বাল্যম মন্দিরে

বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চৈত্র মাস, প্রচণ্ড রোদ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ দুই একটি ভক্তসংগ্য বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। মাণ্টারের সহিত কথা কহিতেছেন।

আজ ৬ই এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫, ২৫শে চৈত্র, কৃষ্ণা সংতমী। ঠাকুর কলিকাতার ভক্তমন্দিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাংগদিগকে দেখিবেন ও নিম্ব গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দের বাড়িতে যাইবেন।

## সত্য কথা ও খ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেন, বাব্রাম, প্র্ণ ]

ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অন্কশ্ব ভাবাবিষ্ট বা সমাধিশ্ব। বহিজ্পতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তর্গেরা বত দিন না আপনাদের জানিতে পারেন, ততদিন তাহাদের জন্য ব্যাকুল,—বাপ মা যেমন অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল, আর ভাবেন কেমন ক'রে এরা মান্য হবে। অথবা পাখী যেমন শাবকদের লালন-পালন করিবার জন্য ব্যাকুল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ব'লে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই আসছি। কিন্তু ভারী ধ্প।

মান্টার---আজ্ঞে হাঁ, আপনার বড় কন্ট হয়েছে।

ভব্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ছোট নরেনের জন্য আর বাব্রামের জন্য এলাম। পূর্ণকে কেন আনলে না?

মাণ্টার—সভায় আস্তে চায় না, তার ভয় হয়, আপনি পাঁচ জ্বনের সাক্ষাতে সুখ্যাতি করেন, পাছে ধাড়িতে জানতে পারে।

## - [ পণ্ডিতদের ও সাধ্দের শিক্ষা ডিল্ল-সাধ্সপ্য ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তা বটে। বদি ব'লে ফেলি ত আর বলবো না। আছো, পূর্ণকে তুমি ধর্মশিক্ষা দিচ্ছ, এ তো বেশ। মাষ্টার—তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই-এতে Selection-এ ঐ কথাই\* আছে, ঈশ্বরকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে। এ কথা শেখালে কর্ত্তারা যদি রাগ করেন ত কি করা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওদের বই-এতে অনেক কথা আছে বটে, কিন্তু যারা বই লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধ্মুগণ হ'লে তবে ধারণা হয়। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধ্মু যদি উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শানে। শাধ্মু পশ্ডিত যদি বই লিখে বা মাখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় না। যার কাছে গান্ডের নাগরি আছে, সে যদি রোগীকে বলে, গান্ড খেয়ো না, রোগী তার কথা তত শানে না।

"আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা কি রকম দেখছো? ভাবটাব কি হয়?"

মাষ্টার—কই ভাবের অবস্থা ব্যাহরে সে রকম দেখতে পাই না। একদিন আপনার সেই কথাটি তাকে বলেছিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি কথাটি?

মান্টার—সেই যে আপনি বলেছিলেন!—সামান্য আধার হ'লে ভাব সম্বরণ করতে পারে না। বড় আধার হলে ভিতরে খ্ব ভাব হয় কিন্তু বাহিরে প্রকাশ থাকে না। যেমন বলেছিলেন, সায়ের দীঘিতে হাতী নামলে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হ'য়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল উপছে পড়ে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—বাহিরে ভাব তার ত হবে না। তার আকর আলাদা! আর সব লক্ষণ ভাল। কি বলো?

মাষ্টার—চোথ দর্বিট বেশ উজ্জ্বল—যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—চোথ দ্বটো শ্ব্ব উজ্জ্বল হ'লে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোথ আলাদা। আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তারপর (ঠাকুরের সহিত দেখার পর) কি রকম হয়েছে ?

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ, কথা হয়েছিল। সে চার-পাঁচ দিন ধ'রে বলছে, ঈশ্বর চিন্তা করতে গেলে, আর তাঁর নাম করতে গেলে চোখ দিয়ে জল, রোমাঞ্চ এই সব হয়।

গ্রীরামকৃষ্ণ—তবে আর কি!

ঠাকুর ও মাণ্টার চুপ করিয়া আছেন। কিয়ংক্ষণ পরে মাণ্টার কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, সে দাঁড়িয়ে আছে—

\* "With all thy Soul love God above, And as thyself thy neighbour love," গ্রীরামকৃষ্ণ-কে?

মাণ্টার—পূর্ণ,—তার বাড়ির দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার ক'রে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা! আহা!

ঠাকুর তাকিয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। মাণ্টারের সংগ্য একটি দ্বাদশ্বর্যশীয় বালক আসিয়াছে, মাণ্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ। মাণ্টার বলিতেছেন, এই ছেলেটি বেশ! ঈশ্বরের কথায় খ্ব আনন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাসো)--- চোখ দুটি যেন হরিণের মত।

ছেলোট ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও আতি ভত্তিভাবে ঠাকুরের পদসেবা করিতে লাগিল। ঠাকুর ভত্তদের কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে)—রাথাল বাড়িতে আছে। তারও শরীর ভাল নর, ফোঁড়া হয়েছে। একটি ছেলে ব্রঝি তার হবে শ্রনলাম।

পণ্ট্র ও বিনোদ সম্মুখে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টার প্রতি সহাস্যে)—তুই তোর বাবাকে কি বললি! (মাণ্টারের প্রতি)—ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। (পল্টার প্রতি)—তুই কি বললি?

পল্ট্—বলল্ম, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও মান্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বলব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাণ্টারের প্রতি)—না, কিগো অতদরে! মাণ্টার আজ্ঞা না, অতদরে ভাল নয়! (ঠাকুরের হাস্য)।

্রীরামকৃষ্ণ (বিনোদের প্রতি)-তুই কেমন আছিস্? সেখানে গোল না? বিনোদ –আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম—আবার ভয়ে গেলাম না! একটা অসমুখ করেছে, শরীর ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ – চ না সেইখানে, বেশ হাওয়া, সেরে যাবি।

ছোট নরেন আসিয়াছেন। ঠাকুর মুখ ধ্ইতে যাইতেছেন। ছোট নরেন গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মাণ্টারও সংগ্র সংগ্র আছেন।

ছোট নরেন পশ্চিমের বারান্দার উত্তর কোণে ঠাকুরের পা ধ্ইয়া দিতেছেন, কাছে মাণ্টার দাঁড়াইয়া আছেন।

গ্রীরামকৃষ্-ভারী ধ্রপ।

মান্টার—আজ্ঞা হা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি কেমন ক'রে ঐট্বকুর ভিতর থাকো? উপরের ঘরে গরম হয় না?

মান্টার—আজ্ঞা, হাঁ! খুব গরম হয়।

৩য়---৯

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাতে পরিবারের মাথার অসুখ, ঠাণ্ডায় রাথবে। মাণ্টার--আজ্ঞা, হাঁ। ব'লে দিয়েছি, নীচের ঘরে শৃতে।

ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার আসিয়া বিসয়াছেন ও মাণ্টারকে বলিতেছেন, তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন?

মান্টার—আজ্ঞা, বাড়িতে ত আর কেউ নাই। তাতে আবার (পরিবারের মাথার) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই।

ঠাকুর গাড়ি করিয়া নিম, গোস্বামীর গলিতে দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। সংখ্য ছোট নরেন, মাষ্টার, আরও দুই-একটি ভক্ত। পূর্ণর কথা কহিতৈছেন। পূর্ণেরি জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)--খুব আধার! তা না হ'লে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ও তো এ সব কথা জানে না।

মান্টার ও ভরেরা অবাক হইয়া শুনিতেছেন যে, ঠাকুর পূর্ণের জন্য বাজ মন্ত্র জপ করিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আজ তাকে আনলেই হ'ত। আনলে না কেন?

ছোট নরেনের হাসি দেখিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা সকলে হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাণ্টারকে বলিতেছেন—দ্যাখো দ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা হাসে। যেন কিছু জানে না। কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই,—তিনটেই भत्न नारे--क्रभीन, कत्, तर्भिशा। काभिनीकाश्वन भन व्यक्त अरकवारत ना গেলে ভগবান লাভ হয় না।

ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়িতে যাইতেছেন। দক্ষিণেন্বরে দেবেন্দ্রকে একদিন বলিতেছিলেন, একদিন মনে করেছি, তোমার বাড়িতে যাব। দেবেন্দ্র বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বল্বার জন্য আজ এসেছি, এই রবিবারে ষেতে হবে। ঠাকুর বলিলেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশী লোক ব'লো না। আর গাড়ি ভাড়া বড় বেশী! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হ'লেই বা. 'ঋণং রুছা ঘৃতং পিবেং' (ধার ক'রে ঘৃত খাবে, ঘি খাওয়া চাই)। ঠাকুর এই কথা শ্বনিয়া হাসিতে লাগিলেন, হাসি আর থামে না।

কিয়ং পরে বাডিতে পেণিছিয়া বলিতেছেন, দেবেন্দ্র আমার জন্য খাবার কিছু ক'রো না, অমনি সামান্য,—শরীর তত ভাল নয়।

#### ঘিতীয় পরিচ্ছেদ

#### দেৰেন্দ্ৰের ৰাড়িতে ভব্তসংগ

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের ব্যাড়িতে বৈঠকখানায় ভক্তের মজলিস করিয়া বাসিয়া আছেন। বৈঠকখানার ঘর্রাট এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জর্নিতেছে। ছোট নরেন, রাম, মাণ্টার, গিরিশ, দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্র ইত্যাদি অনেক ভক্তেরা কাছে বাসিয়া আছেন। ঠাকুর একটি ছোকরা ভক্তকে দেখিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেছেন। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভক্তদের বালতেছেন, 'তিনটে এর একেবারেই নাই! যাতে সংসারে বন্ধ করে। জমি, টাকা আর স্হাী। ঐ তিনটি জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। এ কি আবার দেখেছিল?' (ভক্তটির প্রতি) বলত রে, কি দেখেছিলি?

### | কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও রক্ষানন্দ |

ভক্ত (সহাস্যে)—দেখলাম, কতকগ্মলো গ্রয়ের ভাঁড়,—কেউ ভাঁড়ের উপর ব'সে আছে, কেউ কিছু, তফাতে ব'সে আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভূলে আছে, তাদের ঐ দশা দেখেছ, তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হ'য়ে যাচ্ছে। কামিনীকাণ্ডনের উপর থেকে যদি মন চলে যায়, আর ভাবনা কি!

"উঃ! কি আশ্চর্য! আমার ত কত জপ-ধ্যান ক'রে তবে গিয়েছিল! এর একবারে এত শীঘ্র কেমন ক'রে মন থেকে ত্যাগ হ'লো! কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে ব্বক কি ক'রে এসেছিল! তথন গাছতলায় প'ড়ে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা! যদি তা হয়, তা'হলে গলায় ছবুরি দিব।

(ভর্তনের প্রতি) "কামিনী-কাণ্ডন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকী কি রইল? তখন কেবল রক্ষানন্দ।"

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা করিতেছেন। তিনি তখন বিদ্যাসাগরের কলেজে বি, এ, প্রথম বংসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—সেই যে ছেলেটি যায়, কিছ্ব দিন তার টাকায় মন এক-একবার উঠবে দেখেছি। কিল্তু কয়েকটির দেখেছি আদো উঠবে না। কয়েকটি ছোকরা বিয়ে করবে না।

ভক্তেরা নিঃশব্দে শ্রনিতেছেন।

## | অবতারকে কে চিনতে পারে? |

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—মন থেকে কামিনী-কাণ্ডন সব না গেলে অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগনেওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগান দিতে পারি, এর একটাও বেশী দিতে পারি না। (সকলের হাস্য ও ছোট নরেনের উচ্চহাস্য)।

ঠাকর দেখিলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম ফস্ করিয়া ব্রবিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ- এর কি সম্প্রাব্যাদিং! ন্যাংটা এই রকম ফস্ ক'রে বুঝে নিতো--গাঁতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিতো।

## িকৌমার বৈরাগ্য আশ্চর্য—বেশ্যার উন্ধার কির্পে হয় ]

শ্রীরামকৃষ্ণ--ছেলেবেলা থেকে কামিনী-কাণ্ডন ত্যাগ, এটি খুব আশ্চয'। খুব কম লোকের হয়! তা না হ'লে যেমন শিল-খেকো আম –ঠাকুরের সেবায় লাগে না--নিজে খেতে ভয় হয়।

"আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হরিনাম করছে এ মন্দের ভাল।

"অমূক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্যাদের কথায় জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উন্ধার হবে না? নিজে আগে আগে অনেক রকম করেছে কিনা! তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললুম, হাঁ, १८व - यिष आग्ठीतक व्याकृत २'८व काँएम. आत वटन आत कत्रत्वा ना। भाद्यः হরিনাম করলে কি হবে, আন্তরিক কাঁদতে হবে!"

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঠাকর কীর্ত্তনানদে ও সমাধিমন্দিরে

এইবার খোল-করতাল লইয়া সংকীর্ত্তন হইতেছে। কীর্ত্তনিয়া গাহিতেছেন--কি দেখিলাম রে. কেশব ভারতীর কৃটিরে. অপর্প জ্যোতি, শ্রীগোরাণ্য মূরতি, দ্বনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥ গোর, মত্ত মাতভগের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, क्ड थ्मार्ट म्रोग्न, नम्न कल ভाসে तः। কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ মন্ত্র্য ভেদ করি, সিংহ রবে রে, আবার দল্তে তুণ লয়ে, কুতাঞ্চলি হয়ে.

দাস্য মৃত্তি যাচেন দ্বারে দ্বারে॥
কিবা মৃত্যুয়ে চাঁচর কেশ, ধরেছেন যোগীর বেশ,
দেখে ভক্তি প্রেমাবেশ, প্রাণ কে'দে উঠে রে।
জীবের দৃঃথে কাতর হয়ে, এলেন সর্বাস্ব ত্যজিয়ে,
প্রেম বিলাতে রে,

প্রেমদাসের বাঞ্ছা মনে, শ্রীটেতন্য চরণে দাস হয়ে. বেড়াই শ্বারে শ্বারে ॥

ঠাকুর গান শ্রনিতে শ্রনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। কীর্ত্তনিয়া শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধ্বরা ব্রজগোপীর অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

রজগোপী মাধবীকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ করিতেছেন—

রে মাধবী! আমার মাধব দে! (দে দে দে, মাধব দে!)

আমার মাধব আমায় দে, দিয়ে বিনা মুল্যে কিনে নে। মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন।

(তুই লুকাইয়ে রেখেছিস, ও মাধবী!)

(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না বাঁচি না)

(মাধবী ও মাধবী, মাধব বিনে) (মাধব অদর্শনে)।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন,—

(সে মথুরা কতদ্র! যেখানে আমার প্রাণবল্লভ!)

ঠাকুর **সমাধিম্থ!** স্পন্দহীন দেহ! অনেকক্ষণ স্থির রহিয়াছেন।

ঠাকুর কিণ্ডিং প্রকৃতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিন্ট। এই অবঙ্গায় ভন্তদের কথা বলিতেছেন। মাঝে মাঝে মার সংগ্র কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবন্ধ)—মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পারি না! (মাণ্টারের প্রতি) তোমার সম্বন্ধী—তার দিকে একট্র মন আছে।

(গিরিশের প্রতি)—"তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো; তা হউক ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরম্ভ রোগ কার্ কার্র আছে। যত বেরিয়ে যায় ততই ভাল।

"উপাধি নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড় চড় শব্দ করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে না।

"তুমি দিন দিন শৃদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো না,—তা হউক, তোমার এমনিই হবে।"

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, "মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া কি বাহাদ্বরী? মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হ'য়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত তোমার মহিমা !"

ঠাকুর কিণ্ডিং দিথর হইয়া হঠাৎ একটা উচ্চৈঃদ্বরে বলিতেছেন—''আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে এসেছি। **যাচ্ছি গো মা!**"

যেন একটি ছোট ছেলে দুর হইতে মার ডাক শর্নিয়া উত্তর দিতেছে! ঠাকুর আবার নিম্পন্দ দেহ, সমাধিম্থ বসিয়া আছেন। ভত্তেরা অনিমেষলোচনে নিঃশব্দে দেখিতেছেন।

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, "আমি লু, চি আর খাব না।" পাড়া হইতে দুই-একটি গোদ্বামী আসিয়াছিলেন—তাঁহারা উঠিয়া গেলেন।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাটীতে ভক্তসংগ

ঠাকুর ভক্তসংখ্য আনন্দে কথাবাতা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড় গ্রম! দেবেন্দ্র কুলিপ বরফ তৈয়ার করিয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভন্তদের খাওয়াইতেছেন। ভক্তরাও কুর্লাপ খাইয়া আনন্দ করিতেছেন। মাণ আন্তে আন্তে বালতেছেন, 'এনকোর! এনকোর!' (অর্থাৎ আরও কুলপি দাও) ও সকলে হাসিতেছেন। কুলপি দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইতেছে।

প্রীরামকৃষ্ণ-বেশ কীর্ত্তন হ'লো। গোপীদের অবস্থা বেশ বল্লে-'রে মাধবী, আমার মাধব দে।' গোপীদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। কি আশ্চর্য! কুষ্ণের জন্য পাগল!

একজন ভক্ত আর একজনকে দেখাইয়া বলিতেছেন—এর্ণর সখী ভাব— গোপীভাব।

রাম—এ°র ভিতর দ্বইই আছে। মধ্বর ভাব আবার জ্ঞানের কঠোর ভাবও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ--কি গা? ঠাকুর এইবার সারেন্দ্রের কথা কহিতেছেন। রাম—আমি খবর দিছলাম, কই এলো না। শ্রীরামকুক্ষ-কর্ম থেকে এসে আর পারে না। একজন ভক্ত-রামবাব্ব আপনার কথা লিখ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি লিথেছে?
ভক্ত-পরমহংসের ভক্তি-এই ব'লে একটি বিষয় লিখ্ছেন—।
শ্রীরামকৃষ্ণ-তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে।
গিরিশ (সহাস্যে)—সে আপনার চেলা ব'লে।
শ্রীরামকৃষ্ণ--আমার চেলা-টেলা নাই। আমি রামের দাসানুদাস।

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন, "এ কি পাড়া! এখানে দেখছি কেউ নাই।"

দেবেন্দ্র এইবার ঠাকুরকে বাড়ির ভিতর লইয়া যাইতেছেন। সেখানে ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিলেন ও আবার বৈঠকখানায় উপবিষ্ট হইলেন। ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। উপেন্দু\* ও অক্ষয়† ঠাকুরের দুই পান্দের্ব বসিয়া পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর দেবেন্দ্রের বাড়ির মেয়েনের কথা বলিতেছেন—"বেশ মেয়েরা, পাড়াগেণ্য়ে মেয়ে কি না। খুব ভরি।"

ঠাকুর আখ্রারাম? নিজের আনন্দে গান গাহিতেছেন! কি ভাবে গান গাহিতেছেন? নিজের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? তাই কি গান কর্মটি গাহিতেছেন?

গান—সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা। গান—দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিশ্তিধারী। দাঁড়ারে, ও তোর ভাব (রূপ) নেহারি॥ গান—এসেছেন এক ভাবের ফকির।

(ও সে) হি°দ্র ঠাকুর, মুসলমানের পীর॥

গিরিশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও গিরিশকে নমুম্কার করিলেন।

দেবেন্দ্রাদি ভক্তেরা ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তক্তাপোশের উপর তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও নিদ্রিত রহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "উঠ, উঠ"। লোকটি চক্ষ্ম মুছিতে মুছিতে উঠে বলছেন, "পরমহংসদেব

<sup>\*</sup> উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের ভব্ত ও "বসমুঘতীর" স্ব্যাধিকারী।

<sup>†</sup> শ্রীঅক্ষরকুমার সেন, ঠাকুরের ভক্ত কবি। ইনিই "শ্রীরামকৃষ্ণ পর্বাথ" লিখিরা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অল্ডঃপাতী ময়নাপুর গ্রাম ই'হার জন্মভূমি।

কি এসেছেন?" সকলে হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। লোকটি ঠাকুরের আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দেখিবার জন্য। গরম বোধ হওয়াতে উঠানের তব্তাপোশে মাদ্বর পাতিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন। দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন। গাড়িতে মাণ্টারকে আনন্দে বলিতেছেন—"খুব কুলপি খেয়েছি! তুমি (আমার জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার-পাঁচ।" আবার বলছেন, "এখন এই ক'টি ছোক রার উপর মন টানছে,—ছোট নরেন, পূর্ণ আর তোমার সম্বন্ধী।"

মান্টাব- দ্বিজ >

শ্রীরামকৃষ্ণ-না, দ্বিজ তো আছে। তার বড়টির উপর মন যাচ্ছে। মান্টার--ওঃ।

ঠাকুর আনন্দে গাড়িতে যাইতেছেন।

#### চতুদ'শ খণ্ড

# ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মণ্দিরে ভন্তসংগ প্রথম পরিচ্ছেদ ঠাকুরের নিজ মুখে কথিত সাধনা বিবরণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্রীযুক্ত বলরামের বৈঠকখানায় ভক্তসঙ্গে বিসয়া আছেন। গিরিশ, মাণ্টার, বলরাম—ক্রমে ছোট নরেন, পল্টার, দিবজ, পর্ণে, মহেন্দ্র মুখ্বয়ে ইত্যাদি—অনেক ভক্ত উপস্থিত আছেন। ক্রমে রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি অনেক ভক্ত আসিলেন। মেয়ে ভক্তেরা অনেকেই আসিয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বিসয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতেছেন। মোহিনীর পরিবারও আসিয়াছেন—পত্রশোকে উন্মাদের ন্যায়—
তিনি ও তাঁহার ন্যায় সন্তণ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের কাছে নিশ্চয়ই শান্তিলাভ হইবে।

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশী, ১২ই এপ্রিল, রবিবার ১৮৮৫ খুটোন্দ, বেলা ৩টা হইবে।

মাণ্টার আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুর ভক্তের মজলিস্ করিয়া বসিয়া আছেন ও নিজের সাধনা বিবরণ ও নানাবিধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন। মাণ্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিণ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন ও তাঁহার আদেশে তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—সে সময় (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্য সত্য একজন কাছে শ্ল হাতে ক'রে ব'সে আছে। ভয় দেখাছে—বিদি ঈশ্বরের পাদপদেম মন না রাখি শ্লের বাড়ি আমায় মারবে। ঠিক মন না হ'লে ব্ক যাবে।

### [নিত্য-লীলাযোগ—পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকযোগ]

"কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আস্তো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো।

"যথন লীলায় মন নেমে আসতো কখনও সীতারামকে রাতদিন চিন্তা করতাম। আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো—রামলালকে (রামের অন্টধাতু নিমিতি ছোট বিগ্রহ) নিয়ে সর্বদা বেড়াতাম, কখনও নাওয়াতাম, কখনও খাওয়াতাম। আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। ঐ রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো। আবার কখনও গোরাশেগর ভাবে থাকতাম, দুই ভাবের মিলন —পূরুষ ও প্রকৃতি ভাবের মিলন। এ অবস্থায় সর্বদাই গোরাধ্গের রূপ দর্শন হতো। আবার অবস্থা বদলে গেল!—তখন লীলা ত্যাগ ক'রে নিতাতে মন উঠে গেল! সজ্নে তুলসী সব এক বোধ হ'তে লাগলো। ঈশ্বরীয় রূপে আর ভাল লাগলো না। বললাম, 'কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।' তথন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরীয় পট বা ছবি ছিল সব খুলে ফেল্লাম। কেবল সেই অখন্ড সাচ্চদানন্দ সেই আদি পরে, ষকে চিন্তা করতে लागलाभ। निरक मामीভाবে রইল भ- भुत्र स्वत मामी।

"আমি সব রকম সাধন করেছি। সাধনা তিন প্রকার—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তার্মাসক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে বা তাঁর শুন্ধ নার্মাট নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাঙ্কা নাই। রাজসিক সাধনে নানা রকম প্রক্রিয়া—এতোবার প্রক্রন্তরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে পঞ্চত্পা করতে হবে; যোড়শোপচারে প্রজা করতে হবে ইত্যাদি। তামসিক সাধন —তমোগণে আশ্রয় ক'রে সাধন। জয় কালী! কি, তুই দেখা দিবিনি! এই গলায় ছুরি দেব যদি দেখা না দিস। এ সাধনায় শুদুধাচার নাই—যেমন তন্ত্রের সাধন।

"সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অন্তত সব দর্শন হ'তো, আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ করল! আর ষটপশ্মের প্রত্যেক পশ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষটপশ্ম ম্বাদত হার্মোছল-টক টক কারে রমণ করে তার একটি পদ্ম প্রস্ফর্টিত হয়-আর উধর্বার্থ হ'য়ে যায়! এইর্পে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশ্রুদধ, আজ্ঞাপন্ম, সহস্রার সকল পন্মগর্বাল ফ্রটে উঠলো। আর নীচে মুখ ছিল উধৰ্ম, খ হ'লো, প্ৰত্যক্ষ দেখলাম।

### |ধ্যানযোগ সাধনা—'নিবাত নিষ্কুশ্সিবপ্রদীপম্'|

"সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদীপের শিখা —যখন হাওয়া নাই, একট্রও নড়ে না—তার আরোপ করতাম।

"গভীর ধ্যানে বাহাজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য তাগ্ করছে। কাছ দিয়ে বর চলে যাচ্ছে, সঙ্গে বর্ষান্ত্রীরা, কত রোশনাই বাজনা, গাড়ি, ঘোড়া—কতক্ষণ ধ'রে কাছ দিয়ে চলে গেল। ব্যাধের কিন্তু হ্রশ नाहे। स्म कानरा भारता ना स्य कार् पिरा वत हरन राम।

"একজন একলা একটি প্রকুরের ধারে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ পরে ফাতনাটা নড়তে লাগল, মাঝে মাঝে কাত হ'তে লাগল। সে তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। এমন সময় একজন পথিক কাছে এসে

জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অম্ক বাঁড়্যোদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? কোন উত্তর নাই। এ ব্যক্তি তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। পথিক বার বার উচ্চৈঃস্বরে বল্তে লাগল, মহাশয়, অম্ক বাঁড়্যোদের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির হু শ নাই। তাঁর হাত কাঁপছে, কেবল ফাতনার দিকে দ্ছিট। তখন পথিক বিরক্ত হ'য়ে চলে গেল। সে অনেক দ্রের চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা দিয়ে ম্থ পর্ছে, চীংকার করে পথিককে ডাকছে—ওহে—শোনো—শোনো! পথিক ফিরতে চায় না. অনেক ডাকাডাকির পর ফিরল। এসে বল্ছে, কেন মহাশয়, আবার ডাক্ছ কেন? তখন সে বল্লে, তুমি আমায় কি বলছিলে? পথিক বল্লে, তখন অতবার ক'রে জিজ্ঞাসা করল্ম—আর এখন বলছো কি বল্লে! সে বল্লে, তখন ষে ফাতনা ডুবছিল, তাই আমি কিছুই শ্ননতে পাই নাই।

"ধ্যানে এইর্প একাগ্রতা হয়, অন্য কিছ্ব দেখা যায় না শোনাও <mark>যায় না।</mark> স্পর্শবোধ পর্যনত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে না। যে ধ্যান করে সেও ব্রুত্তে পারে না-সাপটাও জান্তে পারে না।

"গভীর ধ্যানে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হ'য়ে যায়। মন বহিমর্থ থাকে না—য়েন বার-বাড়িতে কপাট পড়লো। ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়! র্প রস, গন্ধ, স্পর্শ, শন্দ —বাহিরে পড়ে থাক্বে।

"ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে—গভীর ধ্যানে সে সকল আর আসে না— বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম—সামনে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, দ্বটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম আবার—মন তুই কি চাস? কিছু ভোগ করতে কি চাস? মন বললে, 'না, কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপশ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না।' মেয়েদের ভিতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম—যেমন, কাচের ঘরে সমস্ত জিনিস বা'র থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম—নাড়ীভুড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ নাল, প্রস্রাব এই সব!"

## [অন্টাসন্ধি ও ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ—গ্রের্গিরি ও বেশ্যাব্তি]

শ্রীয**়ন্ত গিরিশ ঠাকুরের নাম করিয়া ব্যারাম লাভ করিব—এই কথা মাঝে** মাঝে বলিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ প্রভৃতি ভন্তদের প্রতি)—যারা হীনবাশ্ব তারা সিম্বাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হে'টে চলে বাওয়া—এই

সব। যারা শ্বন্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপশ্ম ছাড়া আর কিছ্বই চায় না। হদে একদিন বল্লে 'মামা! মার কাছে কিছ, শক্তি চাও, কিছ, সিন্ধাই চাও।' আমার বালকের স্বভাব—কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বল লাম. মা হাদে বল্ছে কিছু, শক্তি চাইতে, কিছু, সিন্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে উব্ হ'য়ে বসলো—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স-ধামা পোঁদ-কালাপেড়ে কাপড় পড়া-পড় পড়া ক'রে হাগ্ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিন্ধাই এই ব্র্ডো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন হদেকে গিয়ে বকুলাম আরু বলুলাম, তুই কেন আমায় এরূপ কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জনাই তো আমার এরপে হলো!

"যাদের একট্র সিন্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। অনেকের ইচ্ছা হয় গ্রের্গির করি-পাঁচজনে গনে মানে-শিষ্য সেবক হয় লোকে বলবে, গ্রেচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়—কত লোক আসছে যাচ্ছে — শিষ্য-সেবক অনেক হ'য়েছে—ঘরে জিনিসপত্র থৈ থৈ করছে!--কত জিনিস কত লোক এনে দিচ্ছে—সে যদি মনে করে—তার এমন শক্তি হ'য়েছে যে, কত লোককে খাওয়াতে পারে।

"গ্রের্গিরি বেশ্যাগিরির মত ৷—ছার টাকা কড়ি, লোকমান্য হওয়া শরীরের সেবা, এই সবের জন্য আপনাকে বিক্রি করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এর্প ক'রে রাখা ভাল নয়।\* একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব সময়-এখন তার বেশ হ'য়েছে—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে—ঘৢ৻টে রে, গোবর রে, তক্তাপোশ, দ্ব'খানা বাসন হয়েছে, বিছানা, মাদ্বর, তাকিয়া—কতলোক বশীভূত, যাচ্ছে আসছে! অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হ'য়েছে তাই সূখ ধরে না! আগে সে ভদলোকের বাড়ির দাসী ছিল, এখন বেশ্যা হয়েছে! সামান্য জিনিসের জন্য নিজেব সর্বনাশ।

## ি শ্রীরামকুঞ্চের সাধনায় প্রলোভন (Temptation)—ব্রহ্মজ্ঞান ও অভেদবৃত্তিধ | बीतामकृष्ण ७ माननमान धर्म

"সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি আরও কত কি দেখতাম। বেলতলায় ধ্যান করছি, পাপ প্রেষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। লড়ায়ে গোরার রূপ ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণ সূখ নানা রকম শক্তি, এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাক্তে লাগলাম। বড় গ্রেছাকথা। মা

আন্নাবসাদয়েং—গীতা

দেখা দিলেন, তখন আমি বল্লাম, মা ওকে কেটে ফেলো! মার সেই রূপ—সেই ভূবনমোহন রূপ—মনে পড়ছে। কৃষ্ণময়ীর\* রূপ!—কিন্তু চাউনীতে যেন জগংটা নড়ছে!

ঠাকুর চুপ করিলেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"আরও কত কি বলতে দেয় না!—মুখ যেন কে আটুকে দেয়!

"সজনে তুলসী এক বোধ হ'তো! ভেদ-ব্দিধ দ্র ক'রে দিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে ম্সলমান (মোহম্মদ) সান্কি ক'রে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সান্কি থেকে দ্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে দ্বিট দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দ্বই নাই। সচিদানন্দই নানার্প ধ'রে রয়েছেন। তিনিই জীব জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অল্ল হয়েছেন।

## [ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ |

(গিরিশ, মাণ্টার প্রভৃতির প্রতি)—"আমার বালক দ্বভাব। হাদে বল্লে, মামা, মাকে কিছু, শান্তর কথা বলো,—অর্মান মাকে বল্তে চল্লাম! এর্মান অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্বে তার কথা শুন্তে হয়। ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্লে অন্ধকার দেখে—আমারও সেইর্প হ'তো! হাদে কাছে না থাক্লে প্রাণ যায় যায় হতো! ঐ দেখো ঐ ভাবটা আস্ছে!—কথা কইতে কইতে উদ্দীপন হয়।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। দেশ কাল বোধ চলিয়া যাইতেছে। অতি কথ্টে ভাব সম্বরণ করিতে চেণ্টা করিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "এখনও তোমাদের দেখছি,—কিন্তু বোধ হ'ছে যেন চিরকাল তোমরা ব'সে আছ, কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব কিছু মনে নাই।"

ঠাকুর কিয়ংকাল স্থির হইয়া রহিলেন।

কিণ্ডিং প্রকৃতিদথ হইয়া বলিতেছেন, "জল খাব।" সমাধি ভণ্ডের পর মন নামাইবার জন্য ঠাকুর এই কথা প্রায় বলিয়া থাকেন। গিরিশ ন্তন আসিতেছেন, জানেন না তাই জল আনিতে উদ্যত হইলেন। ঠাকুর বারণ করিতেছেন আর বলিতেছেন, "না বাপ্ন, এখন খেতে পারবো না।" ঠাকুর ও ভক্তগণ ক্ষণকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—হ্যাঁগা, আমার কি অপরাধ হ'লো? এ সব (গ্রুহ্য) কথা বলা?

<sup>•</sup> वनतास्मत्र वानिका कना।

মাষ্টার কি বলিবেন চুপ করিয়া আছেন। তথন ঠাকুর আবার বলিতেছেন, "না' অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলছি।" কিয়ৎপরে যেন কত অন্বনয় করিয়া বলিতেছেন, "ওদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে?" (অর্থাৎ পূর্ণের সংগ্রে)।

মাষ্টার (সংকুচিতভাবে)—আজে, এক্ষণই খবর পাঠাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে)—ঐখানে খুটে মিল্ছে।

ঠাকুর কি বলিতেছেন যে অন্তর্গ্গ ভন্তদের ভিতর পূর্ণ শেষ ভন্ত, তাঁহার পর প্রায় কেহ নাই?

#### দিৰতীয় পরিচ্ছেদ

## প্রবিক্থা শ্রীরামকুষ্ণের মহাভাব--রাহ্মণীর সেবা

গিরিশ, মান্টার প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে যন্ত্রণাও তেম্নি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব-এই দেহ মনকে তোলপাড় ক'রে দেয়! যেন একটা বড় হাতী কু'ড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হ্য়তো ভেগে-চরে যায়!

''ঈশ্বরের বিরহ-অণিন সামান্য নয়। রূপসনাতন যে গাছের তলায় ব'সে থাকতেন ঐ অবস্থা হ'লে এইরকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্সা-পোড়া হ'য়ে যেত! আমি এই অবস্থায় তিনদিন অজ্ঞান হ'য়ে ছিলাম। নড়তে-চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হ'শ হ'লে বামনী আমায় ধ'রে দ্নান করাতে নিয়ে গেল। কিল্তু হাত দিয়ে গা ছোঁবার জো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপরে হাত দিয়ে আমায় ধ'রে নিয়ে গিছল। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল, প্রড়ে গিছল!

"যখন সেই অবস্থা আসতো শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল্ চালিয়ে যেত! 'প্রাণ যায়, প্রাণ যায়' এই করতাম। কিন্তু তারপর খুব আনন্দ।"

ভক্তেরা এই মহাভাবের অবস্থা বর্ণনা অবাক হইয়া শ**্বনিতেছে**ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশের প্রতি)—এতদরে তোমাদের দরকার নাই। আমার ভাব কেবল নজিরের জন্য। তোমরা পাঁচটা নিয়ে আছ, আমি একটা নিয়ে আছি। আমার ঈশ্বর বই কিছু ভাল লাগে না। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যো)। একডেলে গাছও আছে আবার পাঁচডেলে গাছও আছে। (সকলের হাস্য)।

"আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসক্ত হ'রে। গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেল্বে, পাঁকাল মাছের মত। কলৎক সাগরে সাঁতার দেবে—তব্ব গায়ে কলৎক লাগবে না"

গিরিশ (সহাস্যে)- আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো) সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর কেমন ক'রে হবে! পলায় পৈতে পরিয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়— সাম্লাতে পারি নাই। একমতে আছে, শ্বকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্য। একটি কন্যাও নাকি হ'রেছিল। (সকলের হাস্যা)।

"কামিনী-কাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভূলিয়ে দেয়।"

গিরিশ-কামিনী-কাঞ্চন ছাড়ে কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ — তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য—এরই নাম বিবেক! জল-ছাঁকা দিয়ে জল ছে'কে নিতে হয়। ময়লাটা একদিকে পড়ে—ভাল জল একদিকে পড়ে, বিবেকর্প জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। এরই নাম বিদারে সংসার।

"দেখ না, মেয়েমান্ষের কি মোহিনী শক্তি, অবিদ্যার্পিনী মেয়েদের। প্র্যুষগ্লোকে যেন বোকা অপদার্থ ক'রে রেখে দেয়। যথনই দেখি স্ত্রী-প্র্যুষ একসংগ্র ব'সে আছে, তখন বলি, আহা! এরা গেছে। (মান্টরের দিকে তাকাইয়া)—হার্ এমন স্ক্রের ছেলে, তাকে পেতনীতে পেয়েছে!—'ওরে হার্ কোথা গেল, ওরে হার্ কোথা গেল, আর হার্ কোথা গেল। সন্বাই গিয়ে দেখে হার্ বটতলায় চুপ ক'রে বসে আছে। সে র্প নাই, সে তেজ নাই, সে আনন্দ নাই! বটগাছের পেতনীতে হার্কে পেয়েছে।

''দ্দ্রী যদি বলে 'যাও তো একবার'—অমনি উঠে দাঁড়ায়, 'ব'সো তো'—অমনি ব'সে পড়ে।

"একজন উমেদার বড়বাব্র কাছে আনাগোনা ক'রে হায়রান হ'য়েছে। কর্ম আর হয় না। অফিসের বড়বাব্। তিনি বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে এসে দেখা ক'রো। এইর্পে কতকাল কেটে গেল—উমেদার হতাশ হ'য়ে গেল। সে একজন বন্ধর কাছে দ্বংখ করছে। বন্ধ্ বল্লে তোর ষেমন ব্লিখ।—ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁখন ছে'ড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে!—আমি এক্ষণি চলল্ম। গোলাপ বড়বাব্র রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে বল্লে, মা, তুমি এটি না করলে হবে না—আমি মহা বিপদে পড়েছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, অনেকদিন কর্ম কাজ নাই, ছেলেপন্লে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুমি একটি কথা ব'লে দিলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ বাহ্মণের ছেলেকে বল্লে,

বাছা, কাকে বল্লে হয়? আর ভাবতে লাগলো, আহা, রাহ্মণের ছেলে বড় কণ্ট পাচ্ছে! উমেদার বল্লে, বড়বাবুকে একটি কথা বল্লে আমার নিশ্চয় একটা কর্ম হয়। গোলাপ বল'লে, আমি আজই বডবাব কে বলে ঠিক ক'রে রাখ্বো। তারপর দিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গিয়ে উপস্থিত: সে বল্লে, তুমি আজ থেকেই বড়বাব্র আফিসে বের্বে। বড়বাব্ সাহেবকে বল্লে, 'এ ব্যক্তি বড় উপযুক্ত লোক। একে নিযুক্ত করা হ'য়েছে, এর দ্বারা আফিসের বিশেষ উপকার হবে।'

"এই কামিনী-কাণ্ডন নিয়ে সকলে ভূলে আছে। আমার কিল্তু ও সব কিছ, ভাল লাগে না—মাইরি বলছি, ঈশ্বর বই আর কিছ,ই জানি না।"

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### সতা কথা কলিব তপস্যা-স্টেশ্বর কোটি ও জীব কোটি

একজন ভন্ত-মহাশয়, নব-হ্বল্লোল ব'লে এক মত বেরিয়েছে। গ্রীযুক্ত ললিত চাট্রয্যে তার ভিতর আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সন্বাই মনে করে, আমার মতই ঠিক—আমার ঘড়ি ঠিক চল্ছে।

গিরিশ (মান্টারের প্রতি)—পোপ কি বলেন? It is with our judgements ইত্যাদি\*।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—এর মানে কি গা?

মাণ্টার-সব্বাই মনে করে, আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিল্তু ঘড়িগুলো পরস্পর মেলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে অন্য ঘড়ি যত ভুল হউক না, সূর্য কিন্তু ঠিক যাচেছ: সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

একজন ভত্ত—অমুকবাব, বড় মিথ্যা কথা কয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-- সৃত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে থাক্লে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছে, 'সত্যকথা, অধীনতা, পরস্বী মাতৃসমান-এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝটে জবান্।

"কেশব সেন বাপের ধার মেনেছিল, অন্য লোক হ'লে কখনও মানতো না. একে লেখাপড়া নাই। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব

<sup>\*</sup>It is with our judgements as with our watches, None goes just alike, yet each believes his own.

সেন বেদীতে ব'সে ধ্যান করছে। তখন ছোক্রা বয়েস। আমি সেজোবাব্বেক বল্লাম, যতগর্লি ধ্যান ক'রছে এই ছোকরার ফতা (ফাত্না) ডুবেছে,—বড়শীর কাছে মাছ এসে ঘুরছে।

"একজন—তার নাম ক'রবো না—সে দশ হাজার টাকার জন্য আদালতে মিথ। কথা কয়েছিল। জিতবে ব'লে আমাকে দিয়ে মা কালীকে অর্ঘ্য দেওয়ালে। আমি বালকবৃদ্ধিতে অর্ঘ্য দিল্ম! বলে, বাবা এই অর্ঘ্যটি মাকে দাও তো!"

ভন্ত--আচ্ছা লোক!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু এমনি বিশ্বাস আমি দিলেই মা শ্রনবেন! ললিতবাব্র কথায় ঠাকুর বলিতেছেন—

"অহঙকার কি যায় গা! দুই-এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের অহঙকার নাই। আর এ র নাই!—অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হ'তো— বিদ্যার অহঙকার হ'তো। মোটা বাম্নের এখনও একট্র একট্র আছে! (মান্টারের প্রতি) মহিম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে, না?"

মান্টার--আজ্ঞা হাঁ, অনেক বই পড়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তার সংগ্রে গিরিশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। তা'হলে একটা বিচার হয়।

গিরিশ (সহাস্যে)—তিনি বৃঝি বলেন সাধনা করলে শ্রীকৃষ্ণের মত সন্বাই হতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-ঠিক তা নয়,-তবে আভাসটা ঐ রকম।

ভক্ত—আজ্ঞা, শ্রীকুম্বের মত সব্বাই কি হ'তে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে ঈশ্বরকোটি আর সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করতে পারে: তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না।

"যারা ঈশ্বরকোটি—তারা যেমন রাজার বেটা; সাত তলার চাবি তাদের হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে। জীবকোটি যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির খানিকটা ষেতে পারে ঐ পর্যাকত।"

#### [জ্ঞান ও ডব্রির সমন্বয়]

"জনক জ্ঞানী, সাধন ক'রে জ্ঞান লাভ করেছিল; **শ**্কুকেৰে জ্ঞানের ম্রতি।" গিরিশ—আহা!

শ্রীরামকৃষ্ণ--সাধন ক'রে শ্বকদেবের জ্ঞান লাভ করতে হয় নাই। নারদেরও ৩য়--১০ শ্বকদেবের মত ব্রহ্মজ্ঞান ছিল, কিন্তু ভক্তি নিয়ে ছিলেন—লোক শিক্ষার জন্য। প্রহ্যাদ কথনও সোহহং ভাবে থাকতেন, কথনও দাস ভাবে-সন্তান ভাবে। হন,মানেরও ঐ অবস্থা।

"মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোনও বাঁশের বেশী খোল. কোনও বাঁশের ফটেো ছোট।"

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ কামিনী-কাঞ্চন ও তীব্র বৈরাগ্য

একজন ভক্ত--আপনার এ সব ভাব নজিরের জন্য, তা হ'লে আমাদের কি করতে হবে ?

শ্রীরামকৃষ্ণ--ভগবান লাভ করতে হ'লে তীর বৈরাগ্য দরকার। যা ঈশ্বরের পথে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে ব'লে ফেলে রাখা উচিত নয়। কামিনী-কাগুন ঈশ্বরের পথে বিরোধী: ও থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে।

"ঢিমে তেতালা হ'লে হবে না। একজন গামছা কাঁধে দ্নান করতে যাচ্ছে। পরিবার বললে, তুমি কোন কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখন এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একদিনও থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগাঁ!

'দ্বামী--কেন, সে কি করেছে?

'পরিবার—তার ষোলজন মাগ, সে এক-এক জন ক'রে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।

'স্বামী—এক-একজন ক'রে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটা একটা ক'রে ত্যাগ করে!

'পরিবার (সহাস্যে)—তবু তোমার চেয়ে ভাল।

স্বামী—খেপী, তুই বুঝিস্না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে পারব, এই দ্যাখ্ আমি চলল্ম!

"এর নাম তীব্র বৈরাগা। যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাড়ির দিকে একবার পেছন ফিরে চাইলেও না।

"যে ত্যাগ করবে তার খ্ব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। আয় !!!--ভাকাতি করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে-মারো! লোটো! কাটো! র্শকৈ আর তোমরা করবে? তাঁতে ভক্তি, প্রেম লাভ ক'রে দিন কাটানো। কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর শোক দেখে আদ্যাশন্তির পে দেখা দিলেন। বললেন, মা, আমার কাছে বর নাও। যশোদা বললেন, মা, আর কি ল'ব? তবে এই বল, যেন কায়মনবাক্যে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার ভক্ত দর্শন,—যেখানে যেখানে তার লীলা, এই পা দিয়ে সেখানে যেতে পারি,—এই হাতে তার সেবা আর তার ভক্ত সেবা,—সব ইন্দ্রিয়, যেন তারই কাজ করে।"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের উপক্রম হইতেছে। হঠাৎ আপনা-আপনি বলিতেছেন, "সংহার মর্তি কালী!—না নিত্যকালী!"

ঠাকুর অতি কন্টে ভাব সম্বরণ করিলেন। এইবার একট্ব জল পান করিলেন। যশোদার কথা আবার বলিতে যাইতেছেন, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র ম্থুয়ে আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ই'হার কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় মুখুয়ে ঠাকুরের কাছে ন্তন যাওয়া-আসা করিতেছেন। মহেন্দ্রে ময়দার কল ও অন্যান্য ব্যবসা আছে। তাঁহার ভ্রাতা ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করিতেন। ই'হাদের কাজকর্ম লোকজনে দেখে, নিজেদের খুব অবসর আছে। মহেন্দ্রের বয়স ৩৬।৩৭ হইবে, দ্রাতার বয়স আন্দাজ ৩৪।৩৫। ই'হাদের বাটী কেদেটি গ্রামে। কলিকাতা বাগবাজারেও একটি বসত বাটী আছে। তাঁহাদের সঞ্গে একটি ছোকরা ভক্ত আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার নাম হরি। তাঁহারে বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের উপর বড় ভক্তি। মহেন্দ্র অনেকদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। হরিও যান নাই,—আজ আসিয়াছেন। মহেন্দ্র গোরবর্ণ ও সদা হাস্যমুখ, শরীর দোহারা। মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। হরিও প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামক্ষ-কেন এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যার্ভান গো?

মহেন্দ্র—আজ্ঞা, কেদেটিতে গিছ্লাম, কলকাতায় ছিলাম না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিগো ছেলেপ্রলে নাই,—কার্ব চাকরি করতে হয় না,—তব্বও অবসর নাই! ভাল জবালা!

ভত্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্র একট্র অপ্রস্তৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দের প্রতি)—তোমায় বলি কেন,—তুমি সরল, উদার— তোমার ঈশ্বরে ভব্তি আছে।

মহেন্দ্র—আজ্ঞে, আর্পান আমার ভালোর জন্যই বলছেন।

## [ विषयी ७ টाका ७ याला माथ्य-मन्डारनद्र भाषा ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদ্র মা তাই বলে, 'অন্য সাধ্ব কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উটি নাই'। বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হ'লে বিরম্ভ হয়।

"এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের ব'সে শোনবার ভারী ইচ্ছা। কিন্তু সে উকি মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তথন সেখান থেকে আন্তে আন্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জান্তে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। ভারী ভিড় **হয়েছে। সে দুই হাতে কুনুই** দিয়ে ভিড় ঠেলে আসরে গিয়ে উপস্থিত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শ্বনতে লাগল। (হাস্য)।

"আর তোমার তো ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। একজন ডেপ্রটি, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে (নবব্রুদাবন) নাটক দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ গিছলো। নাটক শুনবার জন্য আমি--যেখানে বর্সোছ তারা আমার পাশে বসেছে। রাখাল তখন একটা উঠে গিছালো। ডেপাটি এসে ঐখানে বসলো। আর তার ছোট ছেলেটিকে রাখালের জায়গায় বসালে। আমি বলল ম, এখানে বসা হবে না,--আমার এমনি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই कर्तरः रदत, जारे ताथानरक कार्ष्ट वीमर्साष्ट्रनाम। यज्यमन नार्वेक रहाना ডেপ্রটির কেবল ছেলের সঙ্গে কথা। শালা একবারও কি থিয়েটার দেখলে না! আবার শুনোছি নাকি মাগের দাস—ওঠ বলুলে ওঠে, বোস বলুলে বসে,— আবার একটা খাঁদা বানুরে ছেলের জন্য এই......তুমি ধ্যান-ট্যান ত কর?"

মহেন্দ্র—আজে, একট্র একট্র হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যাবে এক এক বার?

মহেন্দ্র (সহাস্যে)—আজ্ঞে, কোথায় গাঁট-টাঁট আছে আপনি জানেন,— আপনি দেখবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—আগে যেও।—তবে তো টিপে-ট্রপে দেখবো, কোথায় কি গাঁট আছে! যাও না কেন?

মহেন্দ্র-কাজকর্মের ভিডে আসতে পারি না--আবার কের্দেটির বাড়ি মাঝে মাঝে দেখতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের দিকে অজ্যালিনির্দেশ করিয়া, মহেন্দ্রের প্রতি)—এদের কি বাড়ি ঘর-দোর নাই—আর কাজকর্ম নাই? এরা আসে কেমন করে?

### **भित्रवादत्रत्र वन्धन**ो

শ্রীরামকৃষ্ণ (হরির প্রতি)—তুই কেন আসিস নাই? তোর পরিবার এসেছে বুঝি?

হরি—আজ্ঞা, না।

শ্রীরামকৃষ-তবে কেন ভূলে গোল?

হরি--আজ্ঞা, অসুখ করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের)—কাহিল হয়ে গেছে,—ওর ভন্তি ত কম নয়, ভ**ন্তির** চোট দ্যাথে কে! উৎপেতে ভন্তি। (হাসা)।

ঠাকুর একটি ভন্তের পরিবারকে 'হাবীর মা' বল্তেন। হাবীর মার ভাই আসিয়াছে, কলেজে পড়ে, বয়স আন্দাজ কুড়ি। তিনি ব্যাট খেলিতে যাইবেন, —গাল্রোখান করিলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের ভক্ত, সেই সঙ্গে গমন করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে ন্বিজ ফিরিয়া আসিলে ঠাকুর বলিলেন, "তুই গোলিনি?"

একজন ভক্ত বলিলেন, ''উনি গান শ্বনিবেন তাই ব্বিঝ ফিরে এলেন।'' আজ ব্রাহ্মভক্ত শ্রীয**ৃ**ক্ত হৈলোক্যের গান হইবে। পল্ট্ব আসিয়া উপ্প্রস্থিত। ঠাকুর বলিতেছেন, কে রে,—পল্ট্ব যে রে!

আর একটি ছোকরা ভক্ত (প্র্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে অনেক কণ্টে ডাকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ির লোকেরা কোনও মতে আসিতে দিবেন না। মাণ্টার যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে এই ছেলেটি পড়েন। ছেলেটি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আন্তে আন্তে কথা কহিতেছেন—মাণ্টার শ্র্ব কাছে বসিয়া আছেন, অন্যান্য ভক্তেরা অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। গিরিশ এক পাশে বসিয়া কেশবচরিত পড়িতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভক্তটির প্রতি)—এখানে এস। গিরিশ (মাণ্টারের প্রতি)—কে এ ছেলেটি? মাণ্টার (বিরক্ত হইয়া)—ছেলে আর কে? গিরিশ (সহাস্যে)— It needs no ghost to tell me that.

মান্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচ জনে জানিতে পারিলে ছেলের বাড়িতে গোলযোগ হয় আর তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলেটির সংগে ঠাকুরও সেইজন্য আন্তে আন্তে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে সব করো?—যা ব'লে দিছিলাম? ছেলেটি—আজ্ঞা, হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—স্বপনে কিছ্ দেখো?—আগ্ন-শিখা, মশালের আলো? সধবা মেয়ে?—শ্মশান-মশান? এ সব দেখা বড় ভাল।

ছেলেটি—আপনাকে দেখেছি--ব'সে আছেন--কি বল্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কি—উপদেশ ?—কই, একটা বল দেখি।

ছেলেটি—মনে নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক,—ও খ্ব ভাল !—তোমার উর্ন্নতি হবে—আমার উপর ত টান আছে ?

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বলিতেছেন—"কই সেখানে যাবে না?"—অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বরে। ছেলেটি বলিতেছে, "তা বলতে পারি না।"

গ্রীরামকৃষ্ণ—কেন, সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে না? ছেলেটি—আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার সূর্বিধা হবে না।

গিরিশ কেশবচরিত পডিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত তৈলোক্য শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ঐ জীবনচরিত লিখিয়াছেন। ঐ প্রুস্তকে লেখা আছে যে পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের সহিত দেখাশনো হবার পরে তিনি মত বদলাইয়াছেন—এখন প্রমহংসদেব বলেন যে. সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পডিয়া কোন কোন ভক্তরা ঠাকুরকে বলিয়াছেন। ভন্তদের ইচ্ছা যে, তৈলোক্যের সংগে আজ এই বিষয় লইয়া কথা হয়। ঠাকুরকে বই পড়িয়া ঐ সকল কথা শোনান হইয়াছিল।

## ি ঠাকরের অবস্থা—ভব্তসংগ ত্যাগ

গিরিশের হাতে বই দেখিয়া ঠাকুর গিরিশ, মাণ্টার, রাম ও অন্যান্য ভক্তদের বলিতেছেন—"ওরা ঐ নিয়ে আছে. তাই 'সংসার সংসার' করছে!—কামিনী-কাঞ্চনের ভিতর রয়েছে। তাঁকে লাভ করলে ও কথা বলে না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সংসার কাকবিষ্ঠা হয়ে যায়।—আমি আগে সব ছি করে **দিছ্লাম। বিষয়ীসঙ্গ তো ত্যাগ করলাম,—আবার মাঝে ভক্তসঙ্গ-ফঙ্গও** ত্যাগ করেছিলাম! দেখলাম পটা পটা মরে যায়, আর শানে ছট্ফটা করি! এখন তবু একটু লোক নিয়ে থাকি।"

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ সংকীর্ত্রনানন্দে ভরুস্থেগ

গিরিশ বাডি চলিয়া গেলেন। আবার আসিবেন।

শ্রীয়্ত্ত জয়গোপাল সেনের সহিত হৈলোক্য আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন ও আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের কুশল প্রশন করিতেছেন। ছোট নরেন আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর বলিলেন,—কই তুই শনিবার এলিনি? এইবার ত্রৈলোক্য গান গাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আহা, তুমি আনন্দময়ীর গান সেদিন করলে,—িক গান! আর সব লোকের গান আলুনি লাগে! সেদিন নরেন্দ্রের গানও ভাল লাগলো না। সেইটে অমনি অমনি গ্লোক না।

ত্রৈলোক্য গাইতেছেন—'জয় শচীনক্র'।

ঠাকুর মূখ ধ্রইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের পাশ্বে ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। দ্রৈলোক্যের গান চলিতেছে।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন,—একট্র আনন্দময়ীর গান,—ত্রৈলোক্য গাইতেছেন,—

কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দ্বনয়নে (গো মা)।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবিধ,
তব্ চেয়ে মুখ পানে প্রেমনয়নে, ডাকিছ মধ্র বচনে,
মনে হলে প্রেমধারা বহে দ্বনয়নে।
তোমার প্রেমের ভার, বহিতে পারি না গো আর,
প্রাণ উঠিছে কাঁদিয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে,
লইন্ শরণ মা গো তব খ্রীচরণে (গো মা)॥

গান শর্নিতে শ্রনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে নিমণন হইয়াছেন, ষেন কাষ্ঠবং! ঠাকুর মাণ্টারকে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান! একেবারে বাহ্যশূন্য!"

গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ত্রৈলোক্যকে এই গার্নটি গাইতে বালিলেন। 'দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে।'

রাম বলিতেছেন, কিছ্ম হরিনাম হোক! তৈলোক্য গাইতেছেন—
মন একবার হরি বল হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে, ভবিসন্ধ্যু পারে চল।

মাণ্টার আন্তে আন্তে বিলতেছেন, 'গোর-নিতাই তোমরা দর্ভাই।' ঠাকুরও ঐ গানটি গাইতে বিলতেছেন। ত্রৈলোক্য ও ভব্তেরা সকলে মিলিয়া গাইতেছেন,—

গৌর-নিতাই তোমরা দ্ব'ভাই পরম দয়াল হে প্রভু!
ঠাকুরও যোগদান করিলেন। সমাশত হইলে আর একটি ধরিলেন—
যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে।
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে।
যারা রজের কানাই-বলাই তারা তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে।
যারা আচন্ডালে কোল দেয় তারা তারা দ্ব'ভাই এসেছে রে।

ঐ গানের সংগ্র ঠাকুর আর একটা গান গাইত্ছেন—
নদে টলমল টলমল করে গোরপ্রেমের হিল্লোলে রে।

ঠাকুর আবার ধরিলেন,—

क र्रात त्वाल र्रात त्वाल र्वालरा याय ? যা রে মাধাই জেনে আয়। বুঝি গৌর যায় আর নিতাই যায় রে। যাদের সোনার নুপুর রাঙ্গা পায়। যাদের ন্যাড়া মাথা ছেড়া কাঁথা রে। যেন দেখি পাগলেরই প্রায়।

ছোট নরেন বিদায় লইতেছেন —

শ্রীরামকৃষ্ণ-তৃই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি।-কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে মানবি নি। খুব রোক আনবি-- শালার বাপ!

ছোট নরেন-কে জানে, আমার কিছু ভয় হয় না।

গিবিশ বাড়ি হইতে আবার আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সহিত আলাপ করিয়া দিতেছেন: আর বলিতেছেন, 'একট্র আলাপ তোমরা কর।' একটা আলাপের পর গ্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, 'সেই গার্নটি আর একবার.'— **ত্রৈলোক্য গাইতেছেন.**—

## [ बि°बिष्ठे थाम्बाङ—ठेरुः ही ]

জয় শচীনন্দন, গোর গুণাকর, প্রেম-পরশর্মাণ, ভাব-রস-সাগর। কিবা সুন্দর মুরতিমোহন আঁখিরঞ্জন কনকবরণ. কিবা মূণালনিন্দিত, আজানুলন্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর

কিবা র চির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল, চিকুর কুন্তল, চারু গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহন্ন, অপর্পে মনোহর।

মহাভাবে মণ্ডিত হরি রসে রঞ্জিত, আনন্দে প্রলকিত অংগ,

প্রমত মাতংগ, সোনার গৌরাংগ, আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর। হরিগালগায়ক, প্রেমরস নায়ক, সাধ্ব-হাদিরঞ্জক, অলোকসামান্য, ভক্তিসিন্ধ্ব শ্রীচৈতন্য, আহা! 'ভাই' বলি চন্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে, নাচেন দ্ব'বাহ্ব তুলে, হার বোল হার বলে, অবিরল ঝরে জল নয়নে নিরুতর! 'কোথা হার প্রাণধন'—ব'লে করে রোদন. মহাস্বেদ কর্মন, হ্রুকার গর্জন, প্রলকে রোমাণ্ডিত, শরীর কদন্বিত,

ধ্লায় বিল্কাণ্ডত স্কুদর কলেবর। হরি-লীলা-রস-নিকেতন, ভত্তিরস-প্রস্লবণ;

দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর।

'গোর হাসে কাঁদে নাচে গায়'—এই কথা শ্রনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁডাইয়া পডিলেন্- একেবারে বাহাশুনা!

কিণ্ডিং প্রকৃতিস্থ হইয়া—তৈলোক্যকে অন্নয় বিনয় করিয়া বলিতেছেন, "একবার সেই গান্টি!—কি দেখিলাম রে।"

**ত্রৈলো**ক্য গাইতেছেন,—

কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর কুটিরে,

অপর্প জ্যোতি, গোরাজ্য ম্রতি, দ্নয়নে প্রেম বহে শত ধারেঁ।
গান সমাত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাক্লে গান খ্রব
জমে। (সহাস্যে) বলরামের আয়োজন কি জান,—বাম্নের গোডি (গর্নিট)
খাবে কম,—দ্ধ দেবে হ্ড় হ্ড় ক'রে! (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব,—
আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)।

#### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার—ঈশ্বরলাডের পর সংসার

সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায আলো জন্মলা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে মূলমন্ত জপ করিয়া মধনুর নাম করিতেছেন। ভক্তেরা চারিপাশ্বে বিসিয়া আছেন ও সেই মধনুর নাম শর্নিতেছেন। গিরিশ, মান্টার, বলরাম, ত্রৈলোকা ও অন্যান্য অনেক ভক্তেরা এখনও আছেন। কেশবর্চারত গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের কথা যাহা লেখা আছে, ত্রৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন করিবেন, ভক্তেরা ঠিক করিয়াছেন। গিরিশ কথা আরম্ভ করিলেন।

তিনি ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন, "আপনি যা লিখেছেন—যে সংসার সম্বন্ধে এ'র মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বস্তুতঃ হয় নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ (গ্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এ দিকের আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলন্নি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না!

হৈলোক্য—সংসার যারা করবে তাদের কথা আমি বলছি,—যারা ত্যাগী তাদের কথা বলছি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ও সব তোমাদের কি কথা!-যারা 'সংসারে ধর্ম' সংসারে ধর্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর কিছু ভাল লাগে না, কাজের সব আট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খ'লে খ'লে বেড়ায়! ভগৰানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আরু রুমণানন্দ! একবার ভগরানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্য ছ্বটোছ্বটি করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়।

"চাতক তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাছে,—সাত সম্ভূদ যত নদী পুৰুকরিণী সব ভরপরে! তব্ সে জল খাবে না। ছাতি ফেটে যাচ্ছে তব্ খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ ক'রে আছে! 'বিনা স্বাতীকি জল সব ধ্রে!'

## ि रू' जाना भन ଓ रू निक बाथा

"तरल पर्विषक त्राथ् रवा। पर्वे आना मन त्थल मान्य पर्विषक ताथरा हारा, আর খুব মদ খেলে কি আর দু'দিক রাখা যায়!

'স্বিশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। তখন কামিনী-কাণ্ডনের কথা যেন বৃকে বাজে। (ঠাকুর কীর্ত্তনের স্বরে বলিতেছেন) 'আন্ लाक्ति जान् कथा, कि**ष्ट्र जान** ज नारा ना!' जथन क्रेश्वरतत जना भागन रत्र, টাকা-ফাকা কিছুই ভাল লাগে না!"

গ্রৈলোক্য—সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সঞ্চয়ও চাই। পাঁচটা দান ধ্যান—

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি. আগে টাকা সঞ্চয় ক'রে তবে ঈশ্বর! আর দান-ধ্যান-দয়া কত! নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ—আর পাশের বাড়িতে খেতে পাচ্ছে না। তাদের দুটি চাল দিতে কণ্ট হয়—অনেক হিসেব ক'রে দিতে হয়। খেতে পাচ্ছে না লোকে,—তা আর কি হবে, ও শালারা মর্ক আর বাঁচুক,—আমি আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!

হৈলোক্য-সংসারে ত ভাল লোক আছে,-পু-ডরীক বিদ্যানিধি, চৈতন্য-দেবের ভক্ত। তিনি ত সংসারে ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তার গলা পর্যশত মদ খাওয়া ছিল, যদি আর একটা খেত তা হ'লে আর সংসার করতে পারত না।

হৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মান্টার গিরিশকে জনান্তিকে বলিতেছেন, 'তা হ'লে উনি যা লিখেছেন ঠিক নয়।'

গিরিশ—তা হ'লে আপনি যা লিখেছেন ওকথা ঠিক না? হৈলোক্য-কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি কি মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ হয়,—কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়,—ভগবানকে লাভ ক'রে থাকতে হয়। তখন 'কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তব্ কলঙ্ক না লাগে গায়।' তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে বিদ্যার সংসার। কামিনী-কাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান। আমারও মাগ আছে,—ঘরে ঘটি বাটিও আছে,—হরে প্যালাদের খাইয়ে দিই, আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাবি।

# সপ্তম পরিচ্ছেদ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতার তত্ত্ব

একজন ভক্ত (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—আপনার বইয়েতে দেখলাম আপনি অবতার মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম।

বৈলোক্য—তিনি নিজেই প্রতিবাদ করেছেন,—প্রুরীতে যখন অশ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তেরা 'তিনিই ভগবান' এই ব'লে গান করেছিলেন, গান শ্রুনে চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য। ইনি যেমন বলেন ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খ্রুব সাজান বলে কি আর কিছ্যু ঐশ্বর্য নাই?

গিরিশ—**ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ**—যে মান্ত্র দিয়ে ঈশ্বরের প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইনি বলেন, গরত্ত্বর দত্ত্বধ বাঁট দিয়ে আসে, আমাদের বাঁটের দরকার। গরত্ত্বর শরীরের অন্য কিছত্ত্ব দরকার নাই; হাত, পা কি শিং।

হৈলোক্য—তাঁর প্রেমদ্বশ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তিনি ষে অনন্তশন্তি!

গিরিশ—ঐ প্রেমের কাছে আর কোন শক্তি দাঁড়ায়?

বৈলোক্য-- যাঁর শক্তি তিনি মনে করলে হয়! সবই ঈশ্বরের শক্তি।

গিরিশ—আর সব তাঁর শক্তি বটে,—িকন্ত অবিদ্যা শক্তি।

হৈলোক্য—অবিদ্যা কি জিনিস! অবিদ্যা ব'লে একটা জিনিস আছে না কি? অবিদ্যা একটি অভাব। ষেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম আমাদের পক্ষে খুব বটে। তাঁর বিন্দুতে আমাদের সিন্ধ্ ! কিন্তু ঐটি ষে শেষ, একথা বললে তাঁর সীমা করা হ'ল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হৈলোক্য ও অন্যান্য ভন্তদের প্রতি)—হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু একট্ম মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শইড়ির দোকানে কত মদ আছে সেহিসাবে আমাদের কাজ কি! অননত শক্তির খপরে আমাদের কাজ কি?

গিরিশ (বৈলোক্যের প্রতি)—আপনি অবতার মানেন?

হৈলোক্য—ভন্ততেই ভগবান অবতীর্ণ। অনন্ত শক্তির manifestation হয় না,—হ'তে পারে না!—কোন মানুষেই হ'তে পারে না।

গিরিশ-ছেলেদের 'ব্রহ্মগোপাল' ব'লে সেবা করতে পারেন, মহাপুরুষকে ঈশ্বর ব'লে কি প্জা করতে পারা যায় না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গ্রৈলোক্যের প্রতি) অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছইলে কি তোমার সব শরীরটা ছ:তে হবে? যদি গুণ্গাস্নান করি তা হ'লে হরিম্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি ছ'মে যেতে হবে? 'আমি গেলে ঘ্রচিবে জঞ্জাল'। যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদ বৃদ্ধি। 'আমি' গেলে কি রইল তা কেউ জান্তে পারে না,—মুথে বল্তে পারে না। যা আছে তাই আছে! তখন খানিকটা এ'তে প্রকাশ হয়েছে আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে,— এ সব মুখে বলা যায় না। সচিদানন্দ সাগর!—তার ভিতর 'আমি' ঘট। যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল,—ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাহিরে এক ভাগ। ঘট ভেপে গেলে—এক জল—তাও বলবার যো নাই!—কে বলবে?

বিচারান্তে ঠাকুর হৈলোক্যের সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তুমি ত আনন্দে আছ?

হৈলোকা—কৈ এখান থেকে উঠ্লেই আবার যেমন তেমনি হ'য়ে যাব। এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্বতো পরা থাকলে, কাঁটা বনে তার ভয় নাই। 'ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য' এই বোধ থাকলে কামিনী-কাণ্ডনে আর ভয় নাই।

ত্রৈলোক্যকে মিণ্টমুখ করাইতে বলরাম কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন। খ্রীরামকৃষ্ণ হৈলোকোর ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকদিগের অবস্থা ভক্তদের নিকট বর্ণনা করিতেছেন। রাত নয়টা হইল।

### ্ অৰতারকে কি সকলে চিনিতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ, মণি ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)—এরা কি জানো! একটা পাতক্য়ার ব্যাঙ কখনও প্রথিবী দেখে নাই; পাতক্য়াটি জানে; তাই বিশ্বাস করবে না যে, একটা প্রথিবী আছে। ভগবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, তাই 'সংসার, সংসার' করছে।

(গিরিশের প্রতি) "ওদের সঙ্গে বক্চো কেন? দুইই নিয়ে আছে। **७** भवात्मत्र आनत्मत आञ्चाम ना शिला, स्त्र आनत्मत्र कथा व्यवत्य भारत ना। পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ-সূখ বোঝানো যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর करत, त्र त्थाना कथा। रामन थ भी ब्लिटी ता राजान करत, जाएन का ए एएक বালকেরা শন্নে শেখে আর বলে, 'আমার ঈশ্বর আছেন', 'তোর ঈশ্বরের দিব্য।'

"তা হোক্। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সচিদানশ্দকে
ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন খাষি কেবল জানতে পেরেছিল। সকলে
ধরতে পারে না। কেউ সাধারণ মান্ষ ভাবে;—কেউ সাধ্ব ভাবে; দন্চার জন
অবতার ব'লে ধরতে পারে।

"যার যেমন পর্নজি—জিনিসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাব্ব তাঁর চাকরকে বললে, তুই এই হারিটি বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলবি, কে কি রকম দর দেয়। আগে বেগ্বনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে বেগ্বনওয়ালার কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে—ভাই, নয় সের বেগ্বন আমি দিতে পারি! চাকরটি বললে, ভাই আর একট্ব ওঠ, না হয় দশ সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশা ব'লে ফেলেছি; এতে তোমার পোষায় ত দিয়ে যাও। চাকর তখন হাস্তে হাস্তে হারেটি ফিরিয়ে নিয়ে বাব্র কাছে বললে, মহাশয় বেগ্বনওয়ালা নয় সের বেগ্বনের বেশা একটিও দেবে না। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশা ব'লে ফেলেছি!

"বাব্ হেসে বললে, আচ্ছা এবার কাপড়ওয়ালার কাছে নিয়ে যা। ও বেগনে নিয়ে থাকে, ও আর কতদ্র ব্রবে! কাপড়ওয়ালার পর্নজ একট্র বেশী,—দেখি ও কি বলে। চাকরটি কাপড়ওয়ালার কাছে বললে, ওহে এটি নেবে? কত দর দিতে পার? কাপড়ওয়ালা বললে, হাঁ জিনিসটা ভাল, এতে বেশ গয়না হ'তে পারে;—তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, ভাই আর একট্র ওঠ, তা হ'লে ছেড়ে দিয়ে যাই; না হয় হাজার টাকাই দাও। কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছ্র ব'লো না; আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি; নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি দিতে পারব না। চাকর ফিরিয়ে নিয়ে মনিবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একটি টাকাও সে দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলেছি। তথন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহরুরীর কাছে যাও—সে কি বলে দেখা যাক্। চাকরটি জহরুরীর কাছে এল। জহরুরী একট্র দেখেই একবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো।

### **्र अन्यत्रका**ष्टि ও क्वीवरकाष्टि ]

"সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে,—সব বন্ধ,— ছাদের ফুটো দিরে একট্ব আলো আস্ছে। মাধার উপর ছাদ থাকলে কি স্মাকে দেখা যায়? একট্ব আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ছাদ! ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের ভিতর বন্দী হয়ে আছে!

"অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেডাচে। তারা কথনও সংসারে বন্ধ হয় না,—বন্দী হয় না। তাদের 'আমি' মোটা 'আমি' নয়—সংসারী লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙকার, সংসারী লোকদের 'আমি'—ষেন চতুদি কৈ পাঁচিল, মাথার উপর ছাদ; —বাহিরে কোন জিনিস দেখা যায় না। অবতারাদি 'আমি' পাতলা 'আমি'। এ 'আমি'র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁডিয়ে আছে,—পাঁচিলের দুর্নিদকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যদি ফোকর থাকে পাঁচিলের ওধারে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হ'লে আনা গোনাও হয়। অবতারাদির 'আমি' ঐ ফোকরওয়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়;—এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! আবার ইচ্ছে হ'লে বড ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিদ্থ হয়। আবার বড ফোকর হ'লে আনাগোনা করতে পারে: সমাধিস্থ হ'লেও আবার নেমে আসতে পারে।"

ভক্তেরা অবাক হইয়া **অবতারতত্ত্ব শ**্বনিতে লাগিলেন।

#### পঞ্চম খণ্ড

## শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় বস্-বলরাম মন্দিরে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের দ্বিতলের বৈঠকখানায় ভক্তসংগ্য বসিয়া আছেন। সহাস্য বদন। ভক্তদের সংগ্য কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র, মাণ্টার, ভবনাথ, প্র্ণ, পল্ট্র, ছোট নরেন, গিরিশ, রামবাব্র, দ্বিজ, বিনোদ ইত্যাদি অনেক ভক্ত চতুদিকে বসিয়া আছেন।

আজ শনিবার—বেলা ৩টা—বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী ৯ই মে, ১৮৮৫।

বলরাম বাড়িতে নাই, শরীর অস্কর্প থাকাতে, ম্বেগরে জলবায়্ব পরিবর্তন করিতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা (এখন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভন্তদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর একট্ব বিশ্রাম করিতেছেন।

ঠাকুর মাণ্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি বল, আমি কি উদার? ভবনাথ সহাস্যে বলিতেছেন, "উনি আর কি বলবেন, চুপ ক'রে থাকবেন!"

একজন হিন্দ্বস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা দ্বই-একটি গান শ্বনিলেন। গান নরেন্দ্রের ভাল লাগিয়াছে। তিনি গায়ককে বলিলেন, 'আবার গাও।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—থাক্ থাক্, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায় ? (নরেন্দের প্রতি) তুই ত বল্লি!

ভক্ত (সহাস্যো)—মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপনি তাকিয়া ঠেসান দিয়া বাসিয়া আছেন—(সকলের হাস্যা)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিয়া)—ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে।

হাজরার অহঙ্কারের কথা পড়িল। কোনও কারণে দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাটী ত্যাগ করিয়া হাজরার চলিয়া আসিতে হইয়াছিল।

नत्तु-- टाजता अथन मान् एह, जात अट्ब्लात ट्राइला।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও কথা বিশ্বাস ক'রো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার আসবার জন্য ওর্প কথা বলছে। (ভন্তদিগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে 'হাজরা খুব লোক।'

নরেন্দ্র-এখনও বলি।

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন? এত সব শ্রনাল।

নরেন্দ্র—দোষ একট্র,—িকন্তু গ্র্ণ অনেকটা। শ্রীরামকৃষ্ণ—িনন্ঠা আছে বটে।

"সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না,—কিন্তু পরে আমাকে তোমায় খ্রেতে হবে। গ্রীরামপ্র থেকে একটি গোঁসাই এসেছিল, অশৈবত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরাচি দ্'রাচি থাকে। আমি যত্ন ক'রে তাকে থাকতে বলল্ম। হাজরা বলে কি, খাজাঞ্চির কাছে ওকে পাঠাও'। এ কথার মানে এই যে, দ্র্ধট্ধ পাছে চায়, তা হ'লে হাজরার ভাগ থেকে কিছ্র দিতে হয়। আমি বলল্ম,—তবে রে শালা! গোঁসাই ব'লে আমি ওর কাছে সাঘ্টাণ্গ হই, আর তুই সংসারে থেকে কামিনী-কাঞ্চন লয়ে নানা কান্ড ক'রে—এখন একট্র জপ ক'রে এত অহৎকার হয়েছে! লজ্জা করে না!

"সত্বগ্রণে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ, তমোগ্রণে ঈশ্বর থেকে তফাং করে।
সত্বগ্রণকে সাদা রঙের সংগে উপমা দিয়েছে, রজোগ্রণকে লাল রঙের সংগে,
আর তমোগ্রণকে কাল রঙের সংগা। আমি একদিন হাজরাকে জিজ্ঞাসা
করলাম, তুমি বলো কার কত সত্বগ্রণ হয়েছে। সে বল্লে, 'নরেন্দ্রের ষোলা
আনা; আর আমার একটাকা দুই আনা।' জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত
হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লাল্চে মারছে,—তোমার বার আনা।
(সকলের হাসা)।

"দক্ষিণেশ্বরে ব'সে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে দালালীর চেণ্টা করতো! বাড়িতে কয় হাজার টাকা দেনা আছে—সেই দেনা শন্ধতে হবে। রাঁধননী বামনেদের কথায় বলেছিল, ও সব লোকের সংখ্য আমরা কি কথা কই!"

## [কামনা ঈশ্বর লাভের বিষ্:—ঈশ্বর বালক প্রভাব ]

"কি জান, একট্র কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সক্ষ্ম গতি! ছইচে স্তা পরাচ্ছ—কিন্তু স্তার ভিতর একট্র আঁস থাকলে ছইচের ভিতর প্রবেশ করবে না।

"গ্রিশ বছর মালা জপে, তব্ কেন কিছ্ হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে ঘ্টের ভাবরা দিতে হয়। না হ'লে শুধু ঔষধে আরাম হয় না।

"কামনা থাকতে, বত সাধনা কর না কেন, সিন্দিলাভ হয় না। তবে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা হ'লে, ঈশ্বরের দয়া হ'লে একক্ষণে সিন্দিলাভ করতে পারে। বেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়!

"গরীবের ছেলে বড় মান্বেষর চোখে পড়ে আছে। তার মেয়ের সংগ্য

তাকে বিয়ে দিলে। অমনি গাড়িঘোড়া, দাসদাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ি সব হয়ে গেল!"

একজন ভত্ত-মহাশয়, কৃপা কির্পে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর বালকন্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে রত্ন লয়ে ব'সে আছে! কত লোক রান্তা দিয়ে চলে যাছে। অনেকে তার কাছে রত্ন চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফিরিয়ে বলে, না আমি দেবো না। আবার হয়ত যে চার্মান, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দোড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে ফেলে!

## [ ত্যাগ—তবে ঈশ্বর লাভ—প্রকিথা—সেজোবাব্র ভাব ]

শ্রীরামকৃষ্ণ--ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

"আমার কথা লবে কে? আমি সংগী খ্রেছি,—আমার ভাবের লোক। খ্ব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই ব্রিঝ আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দেখি, সে আর একরকম হয়ে যায়!

"একটা ভূত সংগী খ্রুছিল। শনি মংগলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত হয়। ভূতটা, যেই দ্যাথে কেউ শনি মংগলবারে ঐ রকম ক'রে মর্ছে, অমনি দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার ব্রিঝ আমার সংগী হ'ল। কিন্তু কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে প'ড়ে অজ্ঞান হয়েছে, আবার বে'চে উঠেছে।

"সেজো বাব্র ভাব হ'ল। সর্বদাই মাতালের মত থাকে—কোনও কাজ করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে? ছোট ভট্চার্জি নিশ্চয় কোনও তুক্ করেছে।

## [ नरतरम्बत रवद्भ द्रश्या—ग्रात्र्मिखात म्रांषे गल्य ]

"নরেন্দ্র যথন প্রথম প্রথম আসে, ওর বৃকে হাত দিতে বেহু । হ'রে গেল। তারপর চৈতন্য হ'লে কে'দে বলতে লাগল, ওগো আমার এমন করলে কেন? আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! 'আমার', 'আমার' করা, এটি অজ্ঞান থেকে হয়।

"গর্বর্ শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সংগ চ'লে আর।
শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা আমার এত সব ভালবাসে—আমার বাপ, আমার মা.
আমার স্থাী—এদের ছেড়ে কেমন ক'রে যাব। গ্রের্বল্লেন, তুই 'আমার'
'আমার' করছিস বটে, আর বলছিস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব ভূল। আমি
তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি করিস্, তাহ'লে ব্রুবি সত্য

ভালবাসে কি না! এই ব'লে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটি খাস, মড়ার মতন হ'য়ে যাবি! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শ্নতে পাৰি। তার পর আমি গেলে তোর ক্লমে ক্রমে প্রাকম্থা হবে।

"শিষ্যাট ঠিক ঐর্প করলে। বাড়িতে কারাকাটি প'রে গেল। মা, দ্বী, সকলে আছড়া-পিছড়ি ক'রে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বল্লে, কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্লে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মান্বের হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এ ত মরে নাই। আমি একটি ঔষধ দিছি, খেলেই সব সেরে যাবে! বাড়ির সকলে তখন যেন হাতে দ্বর্গ পেলে। তখন ব্রাহ্মণ বল্লেন, তবে একটি কথা আছে। ঔষধটি আগে একজনের খেতে হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যিনি আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখছি, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। মা কি দ্বী এ'রা খ্ব কাঁদছেন, এ'রা অবশ্য পারেন।

"তখন তারা সব কালা থামিয়ে, চুপ ক'রে রহিল। মা বল্লেন, তাই ত এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শ্নবে, এই ব'লে ভাবতে লাগলেন। স্ফ্রী এইমাত্র এই ব'লে কাঁদছিল—'দিদি গো আমার কি হ'লো গো ! সে বললে, তাই ত, ওঁর যা হবার হ'য়ে গেছে। আমার দ্বিট তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে—আমি যদি যাই এদের কে দেখ্বে।

"শিষ্য সব দেখ্ছিল শ্ন্ছিল। সে তথন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর বল্লে, গ্রুদেব চল্ন, আপনার সঙগে যাই। (সকলের হাস্য)।

"আর একজন শিষ্য গ্রন্থে বলেছিল, আমার স্থা বড় যত্ন করে. ওর জন্য গ্রন্থেব যেতে পারছি না। শিষ্যটি হঠযোগ করতো। গ্রন্থ তাকেও একটি ফলি শিশ্যের দিলেন। একদিন তার বাড়িতে খ্র কামাকাটি পড়েছে। পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠবোগী ঘরে আসনে বসে আছে—একে বেক, আছুন্ট হ'য়ে। সাভাই ব্রুতে পারলে, তার প্রাণবায়্ বেরিয়ে গেছে। স্থা আছড়ে কাদ্যে, ওগো আমাদের কি হ'লো গো—ওগো তুমি আমাদের কি ক'রে সেলে সো—কগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো!' এ দিকে আত্মীয় ক্রান্থ খাট এনেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে।

"এখন একটি গোল হ'ল। একে বেকে আড়ণ্ট হ'য়ে থাকতে সে ন্বার দিরে বের্চ্ছে না। তখন একজন প্রতিবেশী দোড়ে একটি কাটারি লয়ে শারের চোকাঠ কাটতে লাগলো। স্ত্রী অস্থির হ'য়ে কাঁদছিল, সে দৃম্ দৃম্ দানা শানে দোড়ে এল। এসে কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞাসা করলে, ওগো কি হ'য়েছে গো! তারা বললে, ইনি বের্চ্ছেন না, তাই চোকাঠ কাটছি। তখন স্ত্রী বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না গো।—আমি এখন রাঁড় বেওয়া হল্ম। আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি নাবালক ছেলেকে মানুষ করতে হবে! এ দোরার গেলে আর ত হবে না। ওগো ওঁর যা হবার তা তো হয়ে গেছে—হাত পা ওঁর কেটে দাও! তখন হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। তার তখন ঔষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, 'তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবে।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ ক'রে গ্রেব্র সংগে চলে গেল। (সকলের হাস্য)।

"অনেকে ঢং ক'রে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নং খোলে আর আর গহনা সব খোলে: খুলে বাক্সর ভিতর চাবি দিয়ে রেখে দেয়। তার পর আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, 'ওগো দিদিগো, আমার কি হ'লো গো!"

#### ন্বিতীয় পরিচ্চেদ

#### অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃঞ্জের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেন্দ্র---Proof (প্রমাণ) না হ'লে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে আসেন।

গিরিশ—বিশ্বাসই sufficient Proof (যথেন্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভন্ত—External world (বহিজ্ঞগৎ) বাহিরে আছে ফিলসফার (দার্শনিকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি)—তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়ত বলবে, ও বলছে আমি ঈশ্বর, মান্য হয়ে এসেছি, ও মিধ্যাবাদী ভন্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র—তার প্রমাণ কই?

গিরিশ-তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

न(तुन्मु---अञ्चत्, past-ages-एठ छिन, श्रुक हारे।

মাণ পন্টাকে কি বলিতেছেন।

পল্ট্র (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—অনাদি কি দরকার ? অমর হ'তে গেলে এনশত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্ট, ডেপর্টির ছেলে। (সকলের হাস্যা)।

সকলে একট্ব চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্যে)--নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)— আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছ্ খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে বলল্ম, মা এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হ'ল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগ্নলি পাখী উড়ছিল দেখে ব'লে উঠ্ল, 'ঐ! ঐ! আমি বললাম কি? ও বললে, 'ঐ চাতক! ঐ চাতক!' দেখি কতকগ্নলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্যা)।

#### | क्रेम्वत-त्भ मर्भान कि मत्नत छूल ? |

শ্রীরামকৃষ্ণ- যদ্ মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের র্প-ট্রপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্ হ'য়ে ওকে বললাম. কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা, এ কি হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে— চৈতন্য—অখণ্ড চৈতন্য – চৈতন্যময় র্প। আর বললে, 'এ সব কথা মেলে কেমন ক'রে যদি মিথ্যা হবে!' তখন বলেছিলাম, 'শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস ক'রে দিছলি! তুই আর আসিস্ নি!'

## | ठाकुत श्रीतामकृष्य-भाष्ट्र ও ঈश्वततत वागी Revelation |

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বংসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মান্টার প্রভৃতিকে)- শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন ক'রে করি! মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলেছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হ'লে নরক হবে। আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মন্সংহিতায় মন্ লিখছেন মন্রই কথা। মোজেস লিখছেন পেন্টাটিউক্, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা!

"সাংখ্য দর্শন বলছেন, 'ঈশ্বরাসিশ্বেঃ'। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিতা।

"তা ব'লে এ সব নাই, বলছি না! ব্যুত্তে পারছি না, ব্রিয়ের দাও! শাস্তের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্টা লব? হোরাইট্ লাইট্ (শ্বেত আলো) রেড মীডিয়ম্-এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখার। গ্রীন্ মীডিয়ম-এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন্ দেখায়।"

একজন ভক্ত গাঁতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ গতি সব শাস্ত্রের সার। সম্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একথানি ছোট থাকবে। একজন ভক্ত--গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!
নবেন্দ্র--শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন!--ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শর্নানতেছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ--এ সব বেশ কথা হচ্ছে।

"শাস্তের দুই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থট্যুকু লতে হয়; যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সংগ্য মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সংগ্র না মিললে কিছুই লই না।"

আবার অবতারের কথা পডিল।

নরেন্দ্র—ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হ'ল। তারপর তিনি কোথায় ঝ্লেছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মন্ড! অনন্ত অবতার!

"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড', 'অনন্ত অবতার' শ্বনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, 'আহা!'

মণি ভবনাথকৈ কি বলিতেছেন।

ভবনাথ—ইনি বলেন, 'হাতী যখন দেখি নাই, তখন সে ছ';েচের ভিতর যেতে পারে কিনা কেমন ক'রে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হ'য়ে অবতার হ'তে পারেন কি না, কেমন ক'রে বিচারের শ্বারা ব্রুব!

শ্রীরামকৃষ্ণ--সবই সম্ভব। তিনি ভেল্কি লাগিয়ে দেন! বাজীকর গলার ভিতর ছর্নির লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে!

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম-তাহার বন্ধজ্ঞানের অবস্থা

ভক্ত—ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম করা কর্তব্য। এ কর্ম ত্যাগ করলে হবে না।

গিরিশ—সন্ত্রাভ সমাচারে ঐ রকম লিখেছে, দেখলাম। কিন্তু ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে সব কর্ম—তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না আবার অন্য কর্ম!

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষং হাসিয়া মাণ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের শ্বারা ইণ্গিত করিলেন, 'ও যা বলছে তাই ঠিক'।

মান্টার ব্রিঝলেন, কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। প্রণ আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তোমাকে খবর দিলে! भूप<sup>८</sup>-- भात्रमा।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভন্তদের প্রতি)—ওগো একে (পূর্ণকে) একট্র জলখাবার দাও ত।

এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তেরা শ্রানিবেন। নরেন্দ্র গাইতেছেন—

**গান**—পরবত পাথার।

ব্যোমে জাগো র্দুদ্র উদ্যত বাজ। দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল, ধর্মরাজ শৃষ্কর শিব তার হর পাপ।

গান---স্বাদর তোমার নাম দীনশরণ হে, বহিছে অমৃতধার, জ্বড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে।

গান— বিপদভর বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না;

মিছে দ্রমে ভূলে সদা, রয়েছে, ভবষোরে মজি, একি বিড়দ্বনা।
এ ধন জন, না রবে হেন তাঁর যেন ভূল না,
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা।
এখন হিত বচন শোন, যতনে করি ধারনা;
বদন ভরি, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা।
ধদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা;
সাপিয়ে তন্তু হদয় মন, তাঁর কর সাধনা।

পল্ট্-এই গানটি গাইবেন?

নরেন্দ্র-কোন্টি?

পল্ট্র—দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে। নরেন্দ্র সেই গার্নটি গাহিতেছেন---

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।
অর্ণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগং ছাড়িয়ে,
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত হদয় বীতশোক তোমার মধ্র সাম্পনে।
তোমার কর্ণা, তোমার প্রেম, হদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হদয় নয়ন বারি রাখে কে নিবারিয়ে?
জয় কর্ণাময়, জয় কর্ণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে।

মাণ্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাণ্টার ও ভরেরা অনেকে হাত জোড় করিয়া গান শুনিতেছেন।

গান- হরি-রস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতরে। একবার লন্টহ অবনীতল, হরি হরি বলি কাদ রে। (গতি কর কর বলে)।

> গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে, নাচো হরি বলে দ্ব বাহ্ব তুলে, হরিনাম বিলাও রে। (লোকের দ্বারে দ্বারে)।

হরি প্রেমানন্দরসে অন্,দিন ভাস রে, গাও হরিনাম, হও প্রেকাম, নীচ বাসনা নাশ রে॥ গান— চিন্তর মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন। গান—চমংকার অপার জগং রচনা তোমার। গান—গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জন্লে,

তারকাম ডল চমকে মোতি রে।
ধ্প মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফ্টেন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভবখন্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজনত ভেরী রে॥

গান—সেই এক পর্রাতনে, পর্র্য নিরপ্তনে, চিত্ত সমাধান কর রে। নারা ণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন—

এস মা এস মা, ও হৃদয়-রমা, পরাণ-পর্তলী গো।
হৃদয় আসনে, হও মা আসীন, নির্রাখ তোরে গো॥
আছি জন্মার্বাধ তোর মুখ চেয়ে,
জান মা জননী কি দুখ পেয়ে,
একবার হৃদয়কমল বিকাশ করিয়ে,
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী॥

#### ি শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে—তাঁহার রক্ষজ্ঞানের অবন্ধা ]

নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাইতেছেন—
নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও র্পরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগ্রহাবাসী॥
সমাধির এই গান শ্নিতে শ্নিতে ঠাকুর সমাধিশ্ব হইতেছেন।
নরেন্দ্র আর একবার সেই গানটি গাইতেছেন—
হরি-রস-মদিরা পিরে মম মানস মাতরে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া পা ঝ্লাইয়া তাকিয়ার উপর বসিয়া আছেন। ভত্তেরা চতুদিকে উপবিষ্ট।

ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সংগে একাকী কথা কহিতেছেন। ঠাকুর বালতেছেন—''এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এলি? তুই কি গাঁট্রি বে'ধে বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি?"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, মা তুই কি এলি? ঠাকুর আর মা কি অভেদ? "এখন আমার কার্কে ভাল লাগ্ছে না।

"মা, গান কেন শুনব? ওতে ত মন খানিকটা বাইরে চলে যাবে!"

ঠাকুর রুমে রুমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ করিতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "আগে কই মাছ জীইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য হতুম; মনে করতুম এরা কি নিষ্ঠ্বর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে লাগল তখন দেখি যে, শরীরগ্বলো খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও এসে যায় না।"

ভবনাথ-তবে মানুষ হিংসা করা যায় !--মেরে ফেলা যায় ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে\*। সে অবস্থা সকলের হয় না। --ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা।

'দুই-এক গাম নেমে এলে তবে ভক্তি, ভক্ত ভাল লাগে!

"ঈশ্বরেতে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত ক'রে লয়ে যায়। বিদ্যার খেলা—জ্ঞান, ভক্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে পেশছান যায়।

"আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান! এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে—ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন! তাজ্য গ্রাহ্য থাকে না! কার্ উপর রাগ করবার যো থাকে না।

"গাড়ি করে যাচ্ছি—বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম দ্ই বেশ্যা! দেখলাম সাক্ষাং ভগবতী—দেখে প্রণাম করলাম!

"যখন এই অবস্থা প্রথম হ'ল, তখন মা কালীকে প্রজা করতে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাণী বলেছে, ভট্চাল্জি ভোগ দিবেন না তো কি করবেন? আমি কুবাক্য বলেছে শ্বনে কেবল হাসতে লাগলাম, একট্বরাগ হ'ল না।

<sup>+</sup> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। গৌতা—২।২০

"এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আম্বাদন ক'রে বেড়াও। সাধ্ব একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচে। এমন সময়ে তার এক আলাপী সাধ্ব সংগে দেখা হ'ল। সে বল্লে 'তুমি যে ঘ্রের ঘ্রের আমোদ ক'রে বেড়াচেনা, তল্পিতল্পা কই? সেগ্রলি তো চুরি ক'রে লয়ে যায় নাই? প্রথম সাধ্ব বল্লে, 'না মহারাজ, আগে বাসা পাক্ড়ে গাঁট্রি-ওঠরি ঠিকঠাক ক'রে ঘরে রেখে, তালা লাগিয়ে তবে সহরের রং দেখে বেড়াচিন।" (সকলের হাসা)।

ভবনাথ-এ খুব উচু কথা।

মণি (স্বগত)—ব্রহ্মজ্ঞানের পর লীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নীচে নামা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারাদির প্রতি) ব্রহ্মজ্ঞান কি সহজে হয় গা? মনের নাশ না হ'লে হয় না। গ্রহ্ম শিষ্যকে বলেছিল, তুমি আমায় মন দাও, আমি তোমায় জ্ঞান দিচ্ছি। ন্যাংটা বলতো, 'আরে মন বিলাতে নাহি'!

[Biology-'Natural law' in the Spiritual world]

"এ অবস্থায় কেবল হরিকথা ভাল লাগে; আর ভক্তসংগ।

(রামের প্রতি)—"তুমি ত ডাক্তার,—যখন রক্তের সংখ্য মিশিয়ে এক হয়ে যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমনি এ অবস্থায় অন্তরে-বাহিরে ঈশ্বর। সে দেখবে, তিনিই দেহ মন প্রাণ আত্মা!

ৰ্মাণ (স্বগত)—Assimilation!

শ্রীরামকৃষ্ণ—ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা! মনের নাশ হ'লেই হয়। মনের নাশ হ'লেই 'অহং' নাশ,—যেটা 'আমি' 'আমি করছে। এটি ভব্তি পথেও হয়, আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ বিচারপথেও হয়। 'নেতি নেতি' অর্থাৎ 'এ সব মায়া, স্বপনবং' এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ 'নেতি' 'নেতি'—মায়া। জগৎ যথন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগৃনিল জীব—'আমি' ঘট মধ্যে রয়েছে!

"মনে কর দশটা জলপ্রণ ঘট আছে, তার মধ্যে স্থের প্রতিবিদ্ব হয়েছে। ক'টা সূর্য দেখা যাচ্ছে?"

ভক্ত-দশটা প্রতিবিন্দ্র। আর একটা সত্য সূর্যে তো আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—মনে কর, একটা ঘট ভেল্পে দিলে, এখন ক'টা সূর্য দেখা যায়?

ভক্ত—নয়টা; একটা সত্য স্থা তো আছেই।
শ্রীরামকৃক্ষ—আছা, নয়টা ঘট ভেপো দেওয়া গেল, ক'টা স্থা দেখা যাবে?
ভক্ত—একটা প্রতিবিশ্ব স্থা। একটা সত্য স্থা তো আছেই।
শ্রীরামকৃক্ষ (গিরিশের প্রতি)—শেষ ঘট ভাগালে কি থাকে?

#### গিরিশ—আজ্ঞা, ঐ সত্য সূর্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ-না। কি থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই আছে। প্রতিবিন্দ্র সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি ক'রে জানবে! সমাধিস্থ হ'লে অহং তত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এলে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না!

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### শ্রীরামকুষ্ণের ভর্ত্তাদগকে আশ্বাস প্রদান ও অণ্গীকার

অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জব্বলি-তেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভক্তজন পরিবৃত হইয়া আছেন। ভাবে বলিতেছেন—

"এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলছি,—আন্তরিক ঈশ্বরকে যে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছ্ চায় না, তারই হবে।

"এখানকার যারা লোক (অন্তরণ্গ ভক্তেরা) তারা সব জনুটে গেছে। আর সব এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। (মা) তাদের বলে দেবে, 'এই ক'রো, এই রকম ক'রে ঈশ্বরকে ডাকো।'

#### ি ঈশ্বরই গ্রে-জীবের একমাত্র মর্যন্তর উপায় |

"কেন ঈশ্বরের দিকে (জীবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর (মহা-মায়ার) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশী (সকলের হাস্য)।

"নারদকে রাম বললেন, নারদ, আমি তোমার দতবে বড় প্রসন্ন হয়েছি; আমার কাছে কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম! তোমার পাদপশেম যেন আমার শৃন্ধা ভক্তি হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মৃশ্ধ না হই। রাম বললেন তথাস্তু, আর কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম আর কিছু বর চাই না।

"এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে মৃশ্ধ। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন—
তিনিও মৃশ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কে'দে কে'দে বেড়িয়েছিলেন। 'পঞ্ছতের ফাঁদে রক্ষ পড়ে কাঁদে।'

"তবে একটি কথা আছে, স্বৈশ্বর মনে করলেই মন্ত হন!"

ভবনাথ—গার্ড (রেলের গাড়ির) নিজে ইচ্ছা ক'রে রেলের গাড়ির ভিতঁর আপনাকে রুম্ধ করে: আবার মনে করলেই নেমে পড়তে পারে!

শ্রীরামকৃষ্ণ-ঈশ্বরকোটি--যেমন অবতারাদি--মনে করলেই মৃত্ত হ'তে পারে। যারা জীবকোটি তারা পারে না। জীবরা কামিনীকাণ্ডনে বন্ধ। ঘরের দ্বার-জানলা, ইস্কুর্ দিয়ে আঁটা, বের্বে কেমন করে?

ভবনাথ (সহাস্যে)—যেমন রেলের থার্ডক্লাস্প্যাসেঞ্জার-রা (তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীরা) চাবিবন্ধ, বেরুবার যো নাই!

গিরিশ —জীব যদি এর্প আন্টে-প্তেঠ বন্ধ, তার এখন উপায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে গ্রুর্র্প হ'য়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদি মায়াপাশ ছেদন করেন তাহ'লে আর ভয় নাই।

ঠাকুর কি ইণ্গিত করিতেছেন যে, তিনি নিজে জীবের মায়াপাশ ছেদন করতে দেহ ধারণ ক'রে, গুরুবুলুপ হ'য়ে এসেছেন?

#### ৰোড়শ খণ্ড

#### শ্রীরামকৃষ্ণ ভত্তসপ্যে ভত্তমন্দিরে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### শ্ৰীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটীতে আসিয়াছেন। তাহার নীচের বৈঠকখানার ঘরে ঠাকুর ভক্ত পরিবৃত হইয়া র্মসিয়া আছেন। সহাস্য বদন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত আনন্দে কথা কহিতেছেন।

আজ শনিবার জ্যৈষ্ঠ শ্রুকাদশমী তিথি। ২৩শে মে ১৮৮৫, বেলা প্রায় ৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীয়া্ত মহিমা বসিয়া আছেন। বামপাশ্বে মাষ্টার, চারিপাশ্বে—পল্টা্র, ভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াই ভক্তগণের থবর লইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—ছোট নরেন আসে নাই?

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে আসে নাই?

মাণ্টার—আজ্ঞা ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিশোরী ?—র্গিরশ ঘোষ আসবে না ?—নরেন্দ্র আসবে না ? নরেন্দ্র কিয়ৎ পরে আসিয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)—কেদার (চাট্বয্যে) থাকলে বেশ হতো! গিরিশ ঘোষের সংগ্যে খ্ব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্যে) সেও ঐ বলে (অবতার বলে)।

ঘরে কীর্ত্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কীর্ত্তনিয়া বন্ধাঞ্জলি হইয়া ঠাকুরকে বলিতেছেন, আজ্ঞা করেন ত গান আরুল্ভ হয়।

ঠাকুর বলিতেছেন, একট্র জল খাবো।

জল পান করিরা মশলার বট্রুরা হইতে কিছ্র মশলা লইলেন। মাণ্টারকে বটুরাটি বন্ধ করিতে বলিলেন।

কীর্ত্তন হইতেছে। খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে। গৌর-চান্দ্রকা শ্বনিতে শ্বনিতে একেবারে সমাধিশ্ব। কাছে নিত্যগোপাল ছিলেন, তাহার কোলে পা ছড়াইয়া দিলেন। নিত্যগোপালও ভাবে কাদিতেছেন। ভারেরা সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা একদ্ন্টে দেখিতেছেন।

# [ Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the Absolute) the soul and the Cosmos (জ্বনং) ]

ঠাকুর একট্ম প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কহিতেছেন—"নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য। (নিত্যগোপালের প্রতি) তোর কি ?"

নিতা (বিনীত ভাবে)--দুইই ভালো।

শ্রীরামকৃষ্ণ চোথ ব্রাজিয়া বলিতেছেন,—কেবল এমনটা কি? চোথ ব্রজলেই তিনি আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—তোমায় বাপ্র একবার বলি--

মহিমাচরণ—আজ্ঞা, দ্বইই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না, আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে।

"উম্ধব গোপীদের বর্লোছলেন, তোমরা যাকে তোমাদের কৃষ্ণ বলছ, তিনি সর্বভূতে আছেন, তিনিই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন।

"তাই বলি চোখ ব'জলেই ধ্যান, চোখ খ্ললে আর কিছ্ন নাই ?" মহিমা—একটা জিজ্ঞাসা আছে। ভক্ত—এর এক কালে ত নির্বাণ চাই ?

## [ প্ৰকিথা—তোতার ক্লণন—Is Nirvana the End of Life? ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—নির্বাণ যে চাই এমন কিছ্ব না। এই রকম আছে যে, নিত্যকৃষ্ণ তাঁর নিত্যভন্ত! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম!

"যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে। নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত! তুমিই ত বল গো, অন্তর্বহিষ্ট দিহরি-স্তপসা ততঃ কিম্\*—আর তোমায় ত বলেছি যে, বিষ্ণু অংশে ভক্তির বীজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়েছিল্ম, এগার মাস বেদান্ত শ্নালে। কিন্তু ভক্তির বীজ আর যায় না। ফিরে ঘ্রের সেই শা মা'! যখন গান করতুম ন্যাংটা কাদতো—বলতো, 'আরে কেয়া রে!' দেখ, অত বড় জ্ঞানী কে'দে ফেলতো! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি) এইটে জেনে রেখো—আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভক্তির বীজ একবার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফ্লল, দেখা দিবে।

\* অন্তর্বহিধীদ হরিস্তপসা ততঃ কিম্, নান্তর্বহিধীদ হরিস্তপসা ততঃ কিম্। আরাধিতো বদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। বিরম বিরম বন্ধন্ কিং তপস্যাস্ব বংস, রজ বন্ধ শীঘং শুক্রং জ্ঞানসিন্ধ্য্। লভ লভ হরিভঙ্কিং বৈশ্বেজ্য সুপ্রায়, ভব নিগড়নিবন্ধক্দেনীং কর্বানীগা।

"মুবলং কুলনাশনম্'। মুবল যত ঘষেছিল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একট্ব সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদ্বংশ ধ্বংস হয়েছিল। হাজার জ্ঞান বিচার করো, ভিতরে ভক্তির বীজ থাকলে, আবার ফিরে ঘ্রে—হরি হরি হরিবোল।"

ভক্তেরা চুপ করিয়া শ্বনিতেছেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে মহিমাচরণকে বলিতেছেন,—আপনার কি ভাল লাগে?

মহিমা (সহাস্যে)—কিছুই না, আম ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) – কি একলা একলা ? না, আপনি খাবে সন্বাইকে একট্ম একট্ম দেবে ?

মহিমা (সহাস্যে)--এতাে দেবার ইচ্ছা নাই, একলা হ'লেও হয়।

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক ভাব

শ্রীরামকৃষ্ণ—কিন্তু আমার ভাব কি জানো? চোখ চাইলেই কি তিনি আর নাই? আমি নিত্য লীলা দুইই লই।

"তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়; তিনিই স্বরাট, তিনিই বিরাট্। তিনিই অখন্ড-সচ্চিদানন্দ, তিনিই আবার জীব জগৎ হয়েছেন।

#### [ শ্ব্বু শাস্ত্রজ্ঞান মিথ্যা—সাধনা করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় ]

"সাধনা চাই—শুধ্ শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে কি আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধ্ পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে লিখেছে, বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্লে এক ফোঁটাও পড়ে না!"

মহিমা—সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কৈ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—কেন তুমি ত বল সব স্বণনবং?

"সম্মুখে সম্দ দেখে লক্ষ্মণ ধন্বাণ হাতে ক'রে ক্র্মণ হ'য়ে বলেছিলেন, আমি বর্ণকে বধ করবাে, এই সম্দ্র আমাদের লংকায় যেতে দিচ্ছে না; রাম র্ঝালেন, লক্ষ্মণ, এ যা-কিছ্ দেখছাে এসব ত স্বংনবং, অনিত্য—সম্দ্রও অনিত্য—তােমার রাগও অনিতা । মিথ্যাকে মিথ্যা শ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা।" মহিমাচরণ চুপ করিয়া রহিলেন।

# [ कर्मायां ना फाँडायांग-- नश्भाता क ? ]

মহিমাচরণের সংসারে অনেক কাজ। আর তিনি একটি ন্তন স্কুল করিয়াছেন,—পরোপকারের জন্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমার প্রতি)—শম্ভু বললে—আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগ্নলো সংকর্মে ব্যয় করি, স্কুল ডিস্পেন্সারী ক'রে দি, রাস্তাঘাট ক'রে দি। আমি বললাম, নিষ্কামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করা বড় কঠিন,—কোন্ দিক দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, যদি ঈশ্বর সাক্ষাংকার হন, তা হ'লে তাঁর কাছে তুমি কি কতকগ্মলি স্কুল, ডিস্পেন্সারী, হাসপাতাল এই সব চাইবে?

একজন ভক্ত-মহাশয়! সংসারীদের উপায় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধ্যেশ্য; ঈশ্বরীয় কথা শোনা।

"সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে, কামিনী-কাণ্ডনে মন্ত। মাতালকে চালন্নির জল একট্ব একট্ব খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হর্শ হয়।

"আর সংগ্রের কাছে উপদেশ ল'তে হয়। সংগ্রের লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শ্নতে হয়। শ্ব্ব পশ্ডিত হলে হয়না। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পশ্ডিতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পশ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে তবে উপদেশ দিতে পারে।

"সমাধ্যায়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস। যিনি রসস্বর্প, তাঁকে নীরস বলেছিল! যেমন একজন বলেছিল, আমার মামার বাটীতে এক-গোয়াল ঘোড়া আছে! (সকলের হাস্য)।

#### [ অজ্ঞান—আমি ও আমার—জ্ঞান ও বিজ্ঞান ]

"সংসারীরা মাতাল হ'য়ে আছে। সর্বদাই মনে করে, আমিই এই সব করছি। আর গৃহ, পরিবার এ সব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে, 'এদের (মাগ-ছেলেদের) কি হবে! আমি না থাকলে এদের কি ক'রে চলবে? 'আমার' স্থাী, পরিবার কে দেখবে? রাখাল বললে, আমার স্থাীর কি হবে!"

হরমোহন-রাখাল এই কথা বললে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বলবে না তো কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বল্লেন, রাম একি আশ্চর্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব— তাঁর প্রশোক হ'লো? রাম বল্লেন, ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে অজ্ঞান। ভাই! জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও।

"যেমন কার্নু পায়ে একটি কাঁটা ফ্টেছে, সে ঐ কাঁটাটি তোলবার জন্য আর একটি কাঁটা যোগাড় ক'রে আলে। তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তুলবার পর, দ্বিট কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর 398

আছেন এইটি বোধে বোধ ক'রে তাঁকে বিশেষরূপে জানতে হয়, তাঁর সংগ বিশেষরূপে আলাপ করতে হয়,—এরই নাম বিজ্ঞান। তাই ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অজ্বনকে বলেছিলেন—তুমি বিগ্ণোতীত হও।

"এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য বিদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর সত্য, জগৎ অনিত্য, এই বিচার,—অর্থাৎ বিবেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম গ্র্ণ কীর্ত্তন, ধ্যান, সাধ্সুষ্গ, প্রার্থনা এ সব বিদ্যামায়ার ভিতর। বিদ্যামায়া যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা, আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ।

## সংসারী লোক ও কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী ছোকরা

"বিষয়ীরা মাতাল হ'য়ে আছে,—কামিনী-কাঞ্চনে মত্ত, হ‡শ নাই,—তাইতো ছোকরাদের ভালবাসি। তাদের ভিতর কামিনী-কাণ্ডন এখনও ঢোকে নাই। আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে।

"সংসারীদের ভিতর কাঁটা বাছতে বাছতে সব যায়,—মাছ পাওয়া যায় না! "যেমন শিলে থেকো আম—গণ্যাজল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় দেওয়া হয় না: ব্রহ্ম জ্ঞান করে তবে কাটতে হয়,—অর্থাৎ তিনি সব হয়েছেন এইর প মনকে ব্রবিয়ে।"

শ্রীয়্ত্ত অন্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীয়্ত্ত বিহারী ভাদ্বড়ীর প্রের সংগ্র একটি থিয়জফিট আসিয়াছেন। মুখুযোরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। উঠানে সংকীর্ত্তানের আয়োজন হইয়াছে। যাই খোল বাজিল ঠাকুর ঘর ত্যাগ করিয়া উঠানে গিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা গিয়া উঠানে বসিলেন।

ভবনাথ অশ্বিনীর পরিচয় দিতেছেন। ঠাকর মাণ্টারকে অশ্বিনীকে দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আসিলেন। ঠাকর অশ্বিনীকে বলিতেছেন, "এরই নাম নরে<del>ছু।</del>"

#### সম্ভদ্দ খণ্ড

#### শ্রীরামকৃষ্ণ কাশ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভরসংগ্য দক্ষিণেন্বরে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুরের গলার অসুখের সূত্রপাত

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে সেই প্রেপিরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জ্বন, ১৮৮৫, জ্যৈষ্ঠ শ্বক্র প্রতিপদ, জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট খার্টাটৈতে একট্র বিশ্রাম করিতেছেন।

পশ্ডিতজ্ঞী মেঝের উপরে মাদ্বরে বসিয়া আছেন। একটি শোকাতুরা রাহ্মণী ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। কিশোরীও আছেন। মাণ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সংগ শ্বিজ ইত্যাদি। অখিল বাব্র প্রতিবেশীও বসিয়া আছেন। তাঁহার সংগে একটি আসামী ছোক্রা।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একট্ব অস্কৃথ আছেন। গলায় বীচি হইয়া সদির ভাব। গলার অস্থের এই প্রথম স্ত্রপাত।

বড় গরম পড়াতে মান্টারেরও শরীর অস্ক্র্প। ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলটি। তুমি কেমন আছ? মাণ্টার—আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একট্ব ভাল আছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বড় গরম পড়েছে। একট্ব একট্ব বরফ খৈও। আমারও বাপ্র বড় গরম পড়ে কণ্ট হয়েছে। গরমেতে কুলপি বরফ—এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল। তাই গলায় বীচি হয়েছে। গয়েরে এমন বিশ্রী গণ্ধ দেখি নাই।

"মাকে বলেছি, মা! ভাল ক'রে দাও, আর কুলপি খাব না। "তারপর আবার বলেছি. বরফও খাব না।

# [ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্য কথা—তাঁহার জ্ঞানী ও ডব্রের অবস্থা ]

"মাকে যেকালে বলেছি 'খাব না' আর খাওয়া হবে না। তবে এমন হঠাৎ ভূল হয়ে যায়। বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাব না। এখন একদিন ভূলে খেয়ে ফেলেছি।

"কিন্তু জেনে শ্বনে হবার যো নাই। সেদিন গাড়ব নিয়ে একজনকে ঝাউতলার দিকে আসতে বলল্বম। এখন সে বাহ্যে গিছল, তাই আর একজন নিয়ে এসেছিল। আমি বাহ্যে ক'রে এসে দেখি যে, আর একজন গাড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে গাড়ুর জল নিতে পারলমে না। কি করি? মাটি দিয়ে माँ जिस्स तरेन म-यज्यन ना स्म अस्म जन पिता।

'মার পাদপদেম ফ্রল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, মা! এই লও তোমার শ্রচি, এই লও তোমার অশ্রচি: এই লও তোমার তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম: এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণা; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ;—আমায় শুন্ধা ভক্তি দাও।' কিন্তু এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা—এ কথা বলতে পারলাম না।"

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর প্রনঃ প্রনঃ মান্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "হাঁগা খাব কি?"

মান্টার বিনীতভাবে বলিতেছেন, "আজ্ঞা, তবে মার সংগে পরামর্শ না ক'রে খাবেন না।"

ঠাকুর অবশেষে বরফ খাইলেন না।

প্রীরামকৃষ্ণ-শর্কি অশ্বচি-এটি ভব্তি ভব্তের পক্ষে। জ্ঞানীর পক্ষে নয়। বিজ্ঞারে শাশ্বড়ী বললে, 'কই আমার কি হয়েছে? এখনও সকলের খেতে পারি না!' আমি বল্লাম, সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয়? কুকুর যা তা খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী?'

(মাণ্টারের প্রতি)—"আমি পাঁচ ব্যাহ্মন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে হ'লে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয়।

"কেশব সেনকে বললাম, 'আরও এগিয়ে কথা বল্লে তোমার দলটল থাকে না !

"জ্ঞানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা—**স্বণনবং**।...

মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কণ্ট হ'তো, পরে তত কণ্ট হ'তো না। পাখীর বাসা যদি কেউ পর্যাড়য়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আগ্রয় করে। দেহ, জগং- যদি ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তা হ'লে আত্মা সমাধিম্থ হয়।

"আগে ঐ ख्वानीत অবস্থা ছিল। লোক ভাল লাগতো না। হাটখোলায় অমুক একটি জ্ঞানী আছে, কি একটি ভক্ত আছে, এই শুনলাম; আবার কিছু দিন পরে শুনলাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতো না। তার পর তিনি (মা) মনকে নামালেন, ভক্তি-ভক্ততে মন রাখিয়ে দিলেন।"

মান্টার অবাক, ঠাকরের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় শ্রনিতেছেন। এইবার ঈশ্বর মানুষ হ'য়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিতেছেন।

## [ अवजात वा नत्रमीमात गृहा अर्थ-न्विक ও भृवंत्रः न्वात ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)--মন্**ষ্যলীলা কেন জ্ঞান? এর ভিতর তাঁর** কথা শ্নৃতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তিনি রসাম্বাদন করেন।

"আর সব ভত্তদের ভিতর তাঁরই একট্ব একট্ব প্রকাশ! যেমন জিনিস অনেক চুস্তে চুস্তে একট্ব রস, ফ্বল চুস্তে চুস্তে একট্ব মধ্ব। (মাণ্টারের প্রতি) তুমি এটা ব্রেছ?"

মাণ্টার--আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুর্ঝোছ।

ঠাকুর দ্বিজর সহিত কথা কহিতেছেন। দ্বিজর বয়স ১৫।১৬, বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মাণ্টারের সংগে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেনহ করেন। দ্বিজ বালিতেছিলেন, বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে দেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর প্রতি)—তোর ভাইরাও? আমাকে কি অলজ্ঞা করে? দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন।

মাণ্টার—সংসারের আর দ্ব'চার ঠোক্কর খেলে যাদের একট্ব-আধট্ব যা অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিমাতা আছে, ঘা (Blow) ত খালে।

সকলে একটা চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি) -একে (দ্বিজ) প্রের সংখ্য দেখা করিয়ে দিও।

মাণ্টার—যে আজ্ঞা। (দ্বিজর প্রতি)—পেনেটিতে যেও।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তাই সন্বাইকে বর্লাছ—একে পাঠিয়ে দিও; ওকে পাঠিয়ে দিও। (মাণ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না?

ঠাকুর পেনেটির মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিতেছেন।

মাণ্টার—আজ্ঞা, ইচ্ছা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—বড় নৌকা হবে, টলটল করবে না। গিরিশ ঘোষ যাবে না?

[ "ब्रा" "ना" "Everlasting Yea—Everlasting Nay" |

ঠাকর দ্বিজ্বকে একদুণ্টে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা এত ছোকরা আছে, এই বা আসে কেন? তুমি বলো,— অবশ্য আগেকার কিছু ছিল!

মাণ্টার---আজ্ঞা হা ।

প্রীরামকঞ্চ--সং**ক্ষার।** আগের জন্মে কর্ম করা আছে। সরল হয় শেষ জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে।

"তবে কি জান ?—তাঁর ইচ্ছা। তাঁর হাঁতে জগতের সব হচ্চে: তাঁর 'না'তে হওয়া বন্ধ হচে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন?

"মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না. তাঁরই ইচ্ছাতে হয়--থায়!

"সেদিন কাণ্ডেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্ছে দেখলাম। তারা এক রকমের। একটা ছোকরাকে দেখলাম, উনিশ কুড়ি বছর বয়স, বাঁকা সি'তে কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে! কেউ যাচ্চে বলতে বলতে. 'नरगन्त्र'! ऋौरतान !'

''কেউ দেখি ঘোর তমো;--বাঁশী বাজাচ্ছে,--তাতেই একটা অহৎকার হয়েছে। (দ্বিজর প্রতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার ক্টেম্থ ব্রুম্থি—কামারের নেয়াই, তার উপর কত হাতুড়ির ঘা পড়েছে, কিছুতেই কিছ্ত হয় না।

"আমি (অমুকের) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচে।" भाष्णेत-त्नाकि (तभ मत्न। শ্রীরামকঞ্চ--কিন্ত চোখ রাঙা।

#### কাশ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেষ-প্রকৃতি যোগ

ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ি গিয়াছিলেন—সেই গল্প করিতেছেন। যে সব ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শর্নিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্ষ--কাপ্তেনের সংগ্র কথা হচ্ছিল। আমি বললাম প্রেষ আর প্রকৃতি ছাড়া আর কিছুই নাই। নারদ বলেছিলেন, হে রাম, যত প্রুষ দেখতে পাও, সব তোমার অংশ: আর যত দ্বী দেখতে পাও, সব সীতার অংশ।

"কাশ্তেন খুব খুমি। বললে, 'আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব দ্বী সীতার অংশে সীতা!'

"এই কথা এই বললে, আবার তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ কর্লে! বলে, 'ওরা ইংরেজী পড়ে,—যা তা থায়, ওরা তোমার কাছে সর্বদা যায়.—সে ভাল নয়। ওতে তোমার খারাপ হ'তে পারে। হাজরা যা একটি লোক, খ্ব লোক। ওদের অত যেতে দেবেন না।' আমি প্রথমে বললাম, যায় তা কি করি?

"তার পর প্যাণ্ (প্রাণ) থে'তলে দিলাম। ওর মেয়ে হাসতে লাগল। वननाम, य लात्कत विषय्वद्गिष আছে, সে लाक थ्यत्क न्नेन्त जन्न पर्त। বিষয়বৃদ্ধি যদি না থাকে, সে ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর-অতি নিকটে। "কাপ্টেন রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাড়িতে থায়। বৃঝি হাজরার কাছে শ্নেছে। তখন বললাম, লোকে হাজার তপ জপ কর্ক, যদি বিষয়বৃদ্ধি থাকে, তা হ'লে কিছ্বই হবে না; আর শ্কর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত তপ জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে—এই চেণ্টায় থাকে।

"তখন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাং ঠিক হ্যায়। তার পরে আমি বললাম, এই তুমি বললে, সব প্রুষ রামের অংশে রাম. সব দ্বী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা বলছ!

"কাপ্তেন বললে, তা তো, কিন্তু তুমি সকলকে তো ভালবাস না!

"আমি বললাম, 'আপো নারায়ণঃ' সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোনটিতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শোচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ মেয়ে ব'সে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাং আনন্দময়ী! কাপ্তেন তখন বলতে লাগল, 'হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়'! তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়।"

এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গ্ণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের অনেক গ্র্ণ। রোজ নিত্যকর্ম,—নিজে ঠাকুর প্রজা, —দ্নানের মন্দ্রই কত! কাপ্তেন খ্র একজন কর্মী,--প্রজা, জপ. আর্রাত, পাঠ, দত্তব এ সব নিতাকর্ম করে।

#### | কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য—কাপ্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা |

"আমি কাপ্তেনকে বক্তে লাগলাম; বললাম, তুমি পড়েই সব থারাপ করেছ। আর পোড়ো না!

"আমার অবস্থা কাপেতন বললে, উড়ীয়মান ভাব। জীবাত্মা আর পরমাত্মা: জীবাত্মা যেন একটা পাখী, আর পরমাত্মা যেন আকাশ—**চিদাকাশ।** কাপেতন বললে, তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়.—তাই সমাধি'; (সহাস্যে) কাপেতন বাংগালীদের নিন্দা করলে। বললে, বাংগালীরা নির্বোধ! কাছে মাণিক রয়েছে চিন্লে না!

# [ गृहम्थ ७७ ७ ठाकृत श्रीतामकृष्ध-कर्म कर्ज मिन ]

"কাপ্তেনের বাপ খ্ব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফৌজে স্বাদারের কাজ করত। যুন্ধক্ষেত্রে প্জার সময়ে প্জা করত,—এক হাতে শিবপ্জা, এক হাতে তরবার-বন্দ্বক!

(মাণ্টারের প্রতি) "তবে কি জান, রাতদিন বিষয়কর্ম'!—মাগ ছেলে ঘিরে রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে।

এক একবার ঈশ্বরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘাের লেগেই আছে. এক একবার চট্কা ভাঙ্গে! তখন 'জল খাব' 'জল খাব' বলে চেচিরে উঠে; আবার জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হৄ শ থাকে না! আমি তাই ওকে বললাম,—তৃমি কমী। কাঙ্গেন বললে, 'আজ্ঞা, আমার প্জা এই সব করতে আনন্দ হয়—জীবের কম্বই আর উপায় নাই।

"আমি বললাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল করতে হবে? মৌমাছি ভন্ ভন্ কতক্ষণ করে? যতক্ষণ না ফ্লে বসে। মধ্পানের সময় ভনভনানি চলে যায়। কাপ্তেন বললে, 'আপনার মত আমরা কি প্জা আর কর্ম ত্যাগ করতে পারি?' তার কিন্তু কথার ঠিক নাই,—কথনও বলে, 'এ সব জড়।' কখন বলে, 'এ সব চৈতন্য।' আমি বলি, জড় আবার কি? সবই চৈতন্য!"

#### [ **প্र**ণ ও মাষ্টার—জোর ক'রে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ |

পূর্ণের কথা ঠাকুর মাণ্টারকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণ কৈ আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একট্ব কম পড়্বে!—কি চতুর!—আমার উপর খ্ব টান; সে বলে, আমারও বৃক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্য। (মাণ্টারের প্রতি) তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, তাতে তোমার কি কিছ্ব ক্ষতি হবে?

মান্টার—র্যাদ তাঁরা (বিদ্যাসাগর)—বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলে,—তা হ'লে আমার জবাব দিবার পথ আছে।

গ্রীরামকৃষ্ণ—কি বলবে?

মান্টার—এই কথা ব'লব, সাধ্ব-সংগে ঈশ্বর চিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয়; আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসবে।

ঠাকুর হ্যাসতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাপ্তেনের বাড়িতে ছোট নরেনকে ডাক্ল্ম। বল্লাম, তোর বাড়িটা কোথার? চল যাই।—সে বল্লে, 'আস্ন'। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চল্তেলাগল সংগ্,—পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের হাস্য)।

(অথিলবাব্র প্রতিবেশীকে)--"হ্যাঁগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত আট মাস হবে।"

প্রতিবেশী--আজ্ঞা, এক বংসর হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার সংগে আর একটি বাব; আসতেন।

প্রতিবেশী---আজ্ঞা হাঁ, নীলমণিবাব,।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তিনি কেন আসেন না?—একবার তাঁকে আসতে ব'লো, তাঁর সংগ্য দেখা করিয়ে দিও। (প্রতিবেশীর সংগী বালক দ্রেট) এ ছেলেটি কে? প্রতিবেশী—এ ছেলেটির বাড়ি আসামে। শ্রীরামক্রঞ্জ—আসাম কেথা? কোন্ দিকে?

দ্বিজ আশ্বর কথা বলিতেছেন। আশ্বর বাবা তার বিবাহ দিবেন। আশ্বর ইচ্ছা নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ দেখ, তার ইচ্ছা নাই, জোর ক'রে বিবাহ দিচ্ছে। ঠাকুর একটি ভন্তকে জ্যেষ্ঠ শ্রাতাকে ভন্তি করিতে বলিতেছেন,—"জ্যেষ্ঠ ভাই, পিতা সম, খুব মার্নব।"

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকাতত্ত্ব—জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব

পশ্ডিতজী বসিয়া আছেন, তিনি উত্তর পশ্চিমাণ্ডলের লোক।
প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাণ্টারের প্রতি)—খ্ব ভাগবতের পশ্ডিত।
মাণ্টার ও ভব্তেরা পশ্ডিতজীকে এক দ্রুটে দেখিতেছেন।
প্রীরামকৃষ্ণ (পশ্ডিতের প্রতি)—আচ্ছা জী! যোগমায়া কি?
পশ্ডিতজী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা করিলেন।
প্রীরামকৃষ্ণ—রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না?

পশ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন, রাধিকা বিশাশ্ধসত্ত্ব, প্রেমময়ী! যোগমায়ার ভিতর তিন গাণ্ই আছে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশাশ্ধ সত্ত্ব বই আর কিছাই নাই। (মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে খাব মানে, সে বলে, সচিদানন্দকে যদি ভালবাসতে শিখতে হয় ত রাধিকার কাছে শেখা যায়।

"সচিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করতে রাধিকার স্থিত করেছেন। সচিদানন্দকৃষ্ণের অর্থ্য থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচিদানন্দকৃষ্ণই 'আধার' আর নিজেই
শ্রীমতীর্পে 'আধেয়',—নিজের রস আস্বাদন করতে—অর্থাৎ সচিদানন্দকে
ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে।

"তাই বৈষ্ণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ এই ভাব যে—এ চক্ষে আর কাকে দেখব? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন কৃষ্ণকে কোলে ক'রে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুল্লেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দিছলেন। (আসামী বালকের প্রতি) একি দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয়?

#### त्रिशाती वर्गात ७ मृन्धाचा दशकतात श्रर्टक ।

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন।

পশ্ভিত-আমি বাডি যাচ্ছ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সম্নেহে)—কিছু, হাতে হয়েছে।

প-িডত-বাজার বড় মন্দা হ্যায়। রোজগার র্নোহ!--

পণ্ডিতজী কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—দ্যাখো,—বিষয়ী আর ছোকরাদের কত তফাত। এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা করছে! কলকাতায় এসেছে, পেটের জন্য,—তা না হ'লে বাড়ির সেগালির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে ওর দ্বারে যেতে হয়! মন একাগ্র ক'রে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন? কিন্ত ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাণ্ডন নাই। ইচ্ছা করলেই ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

"ছোক্রারা বিষয়ীর সংগ ভালবাসবে ন!। রাখাল মাঝে মাঝে বলত, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়।

"আমার যথন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ করতাম।

#### [ भूत-कन्या विरम्राभ छन्य त्माक ও श्रीत्रामकृष्य-भूव कथा ]

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যথন এলো তথন ছুতে পারলাম না।

"শ্রীরামের সংগ্য ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল। রাতদিন একসংগ্য থাকতাম। একসঙ্গে শুরে থাকতাম। তখন ষোল-সতের বংসর বয়স। লোকে বলতো, এদের ভিতর একজন মেয়েমানুষ হ'লে দুজনের বিয়ে হ'ত। তাদের বাড়িতে দুর্জনে থেলা করতাম, তথনকার সব কথা মনে পড়ছে। তাদের কুট্বন্দেবরা পাল্ কি চড়ে আসতো, বেয়ারাগ,লো 'হিঞ্জোড়া হিঞ্জোড়া' বলতে থাকতো।

"শ্রীরামকে দেখবো বলে কতবার লোক পাঠিয়েছি; এখন চানকে দোকান করেছে! সেদিন এসেছিল, দু, দিন এখানে ছিল।

"খ্রীরাম বললে, ছের্লোপলে হয় নাই। ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম, র্সোট মরে গেছে। বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘানশ্বাস ফেল্লে, চক্ষে জল এল, ভাইপোর জন্য খুব শোক হয়েছে।

"আবার বল্লে, ছেলে হয় নাই ব'লে দ্বীর যত দেনহ ঐ ভাইপোর উপর পড়েছিল; এখন সে শোকে অধীর হয়েছে। আমি তাকে বলি, ক্ষেপী! আর শোক করলে কি হবে? তুই কাশী যাবি?

"বলে 'ক্ষেপী'—একেবারে ডাইলিউট (dilute) হয়ে গেছে! তাকে ছইতে পারলাম না। দেখূলাম তাতে আর কিছু নাই।"

ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বলিতেছেন, এদিকে ঘরের উত্তরের দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীটি দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা। তার একমাত্র কন্যার খ্ব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। মেয়েটির স্বামী রাজা উপাধিধারী,—কলিকাতানিবাসী,—জমিদার। মেয়েটি যখন বাপের বাড়ি আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই-শাল্মী আসিত,—মায়ের ব্বুক যেন দশ হাত হইত। সেই একমাত্র কন্যা কর্য়াদন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে!

রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মল্লিকের শোকের কথা শ্রনিলেন। তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, যদি কোনও উপায় হয়; যদি তিনি এই দ্বর্জায় শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন! ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও ভক্তদের প্রতি)—একজন এখানে এসেছিল। খানিকক্ষণ ব'সে বলছে, 'যাই একবার ছেলের চাঁদমুখটি দেখিগে।'

"আমি আর থাকতে পারলাম না। বল্লাম, তবে রে শালা! ওঠ্ এখান থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ?

#### [ জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব—বাঙ্গীকরের ভেলকি ]

(মাণ্টারের প্রতি)—"কি জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য! জীব, জগং, বাড়ি-ঘর-ন্বার, ছেলেপিলে, এ সব বাজীকরের ভেল্কি! বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ্লাগ্লাগ! ঢাকা খ্লে দেখ, কতকগ্লো পাখী আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য! এই আছে, এই নাই!

"কৈলাসে শিব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একটা ভারী শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! এ কিসের শব্দ হ'লো? শিব বল্লেন. 'রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।' থানিক পরে আবার একটি ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—'এবার কিসের শব্দ?' শিব হেসে বললেন, 'এবার রাবণ বধ হ'লো!' জন্ম-ম্ভূা—এ সব ভেলকির মতো! এই আছে, এই নাই! ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। জলই সত্য, জলের ভূড়ভূড়ি, এই আছে, এই নাই; ভূড়ভূড়ি জলে মিশে যায়,—যে জলে উৎপত্তি সেই জলেই লয়।

''ঈশ্বর যেন মহাসম্দ্র, জীবেরা যেন ভুড়ভুড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়। ''ছেলেমেয়ে,—যেমন একটা বড় ভুড়ভুড়ির সঙ্গে পাঁচ-ছ'টা ছোট ভুডভুড়ি।

ঈশ্বরই সতা। তার উপরে কির্পে ভব্তি হয়, তাঁকে কেমন ক'রে লাভ করা যায় এখন এই চেষ্টা করো। শোক ক'রে কি হবে?"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। রাহ্মণী বলিলেন, 'তবে আমি আসি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাহ্মণীর প্রতি সন্দেনহে)—তুমি এখন যাবে? বড় ধ্পে!--কেন্ এদের সঙ্গে গাড়ি ক'রে যাবে।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা-চারটা। ভারী গ্রীষ্ম। একটি ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নৃতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন, "বা! বা!" "ওঁ তংসং! কাল্য়ী!" এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া করিতেছেন। তাহার পরে মাষ্টারকে বলিতেছেন, "দেখ, দেখ, কেমন হাওয়া।" মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাকা-আমি বা দাস-আমি

কাশ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, "এদের সব দেখিয়ে এস তো. ঠাকুরবাড়ি!" ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

মাষ্টার, দ্বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা মেঝেতে বসিয়া আছেন। দমদমার মাষ্টারও আসিয়াছেন। ঠাকর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খার্টিটিতে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি কাপ্তেনকে ছোট খার্টটির এক পার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--তোমার কথা এদের বল্ছিলাম.--কত ভক্তি, কত প্জা, কত রকম আরতি!

কাপ্তেন (সলজ্জভাবে)—আমি কি পূজা আরতি করবো? আমি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ- যে 'আমি' ক।মিনী-কাণ্ডনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। আমি ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি- বালক কোনও গুলের বশ নয়। এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব! এই খেলাঘর করলে কত যত্ন ক'রে, আবার তৎক্ষণাং ভেঙ্গে ফেল্লে! দাস আমি—বালকের আমি, এতে কোনও দোষ নাই। এ আমি আমির মধ্যে নয়, যেমন মিছরি মিন্টের মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টতে অসুখ করে, কিন্তু মিছরিতে বরং অন্লনাশ হয়। আর ষেমন ওঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

"এই অহং দিয়ে সচিদানন্দকে ভালবাসা যায়। অহং তো যাবে না—তাই 'দাস আমি', 'ভক্তের আমি'। তা না হ'লে মানুষ কি লয়ে থাকে। গোপীদের কি ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। তুমি অত ভাগবত পড়ো।''

কাপ্তেন—যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন ঐশ্বর্য নাই, তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসেছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন ক'রে শৃ্ধ্বো? যে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—দহ,—মন,—চিত্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভার হইতেছেন। 'গোবিন্দ! 'গোবিন্দ! 'গোবিন্দ!' এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন! প্রায় বাহ্যশ্ন্য। কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'ধন্য!' 'ধন্য!'

কাপ্তেন ও সমবেত ভন্তগণ ঠাকুরের এই অশ্ভুত প্রেমাবস্থা দেখিতেছেন। যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ করিয়া একদ্ভেট দেখিতেছেন।

গ্রীরামক্ষ্ণ-তার পর?

কাপ্তেন তিনি যোগীদিগের অগম্য—'যোগিভিরগম্যম্'—আপনার ন্যায় যোগীদের অগম্য ; কিন্তু গোপীদিগের গম্য । যোগীরা কত বংসর যোগ করে যাঁকে পায় নাই : কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, এ সব হয়েছে।

#### [ শ্রীষ**্ত্ত বাঞ্চম ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত—অবতারবাদ** |

একজন ভক্ত বলিলেন, 'শ্রীষ**্ক্ত বঙ্কিম কৃষ্ণ-**চরিত্র লিখেছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ--বিঙ্কিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না। কাশ্তেন—ব্রিঝ লীলা মানেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আবার বলে নাকি কামাদি--এ সব দরকার।

দম্দম্ মাষ্টার—নবজীবনে বিঙ্কম লিথেছেন—ধর্মের প্রয়োজন এই যে, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সব বৃত্তির স্ফুতি হয়।

কাশ্তেন—'কামাদি দরকার', তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মান্য হয়ে বৃন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃঞ্জীলা, তা মানেন না?

# [ প্রেরের অবতার—শ্ধ্ পাণ্ডত্য ও প্রত্যক্ষের প্রভেদ— Mere Booklearning and Realisation ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)--ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে মানা যায়!

"একজন তার বন্ধ্বকে এসে বললে, 'ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন

সময় দেখলাম, সে বাড়িটা হুড়মুড় করে পড়ে গেল। বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে. একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হুড়ুমুড় করে পড়ার কথা খবরের কাগজে কিছুই নাই। তখন সে ব্যক্তি বললে, 'কই খবরের কাগজে ত किছ⊋रे नारे।—ও সব কাজের কথা নয়।' সে লোকটা বললে, আমি যে দেখে এলাম। ও বললে, 'তা হোক্, যেকালে খবরের কাগজে নাই, সেকালে ওকথা বিশ্বাস করলমুম না।' ঈশ্বর মানুষ হয়ে লীলা করেন, একথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করবে? একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ অবতার বোঝান বড শস্তু, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!"

কাপ্তেন--'কৃষ্ণত্ ভগবান্ স্বয়ম্।' বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ বলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ--পূর্ণ ও অংশ, -যেমন অণিন ও তার স্ফর্নলঙ্গ। অবতার ভক্তের জন্য,—জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে—হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, 'বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর।'

কাপ্তেন-- 'বাচ্যবাচক' অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্যাপক' অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন অবতার মান্ধরূপ হয়েছেন।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ অহঃকারই বিনাশের কারণ ও ঈশ্বরলাভের বিঘ

সকলে বসিয়া আছেন। কাপ্তেন ও ভন্তদের সহিত ঠাকুর কথা কহিতেছেন। এমন সময় ব্রাহ্মসমাজের জয়গোপাল সেন ও তৈলোক্য আসিয়া প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর সহাস্যে ত্রৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--অহৎকার আছে ব'লে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের বাডির দরজার সামনে এই অহঙ্কাররপে গাছের গ**্র**ড়ি পড়ে আছে। এই গ**্র**ড়ি উল্লঙ্ঘন না করলে তাঁর ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

"একজন ভূতসিন্ধ হয়েছিল। সিন্ধ হ'য়ে যাই ডেকেছে, অমনি ভূতটি এসেছে। এসে বললে, 'কি কাজ করতে হবে বলো। কাজ যাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার ঘাড় ভাঙ্গব।' সে ব্যক্তি যত কাজ দরকার ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর কাজ পায় না। ভূতটি বল্লে, 'এইবার তোমার ঘাড় ভাশ্পি?' সে বল্লে, 'একট্ব দাঁড়াও, আমি আসছি'। এই বলে

গারন্দেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 'মহাশয়! ভারী বিপদে পড়েছি, এই এই বিবরণ, এখন কি করি?' গারন্ তখন বল্লেন, তুই এক কর্ম কর, তাকে এই চুলগাছটি সোজা করতে বল। ভূতটি দিনরাত ঐ করতে লাগল। চুল কি সোজা হয়? যেমন বাঁকা, তেমনি রহিল! অহঙ্কারও এই যায়, আবার আসে।

অহৎকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কুপা হয় না।

"কর্মের বাড়িতে যদি একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে থাকে ততক্ষণ কর্ত্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্ত্তা ঘরে চাবি দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবসত করে।

"নাবালকেরই অছি। ছেলেমান্য নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা ভার ল'ন। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন না।

"বৈকুন্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ ব'সে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদসেবা করছিলেন: বললেন, 'ঠাকুর কোথা যাও?' নারায়ণ বললেন, 'আমার একটি ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছি!' এই ব'লে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বললেন, 'ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলেন যে?' নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভক্তটি প্রেমে বিহ্নল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শ্কাতে দিছ্ল, ভক্তটি মাড়িয়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' লক্ষ্মী আবার বললেন, 'ফিরে এলেন কেন?' নারায়ণ হাস্তে হাস্তে বললেন, 'সে ভক্তটি নিজে ধোপাদের মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য)। তাই আর আমি গেলাম না।'

#### [ প্র্রেক্থা—কেশ্ব ও গৌরী—সোহহং অবস্থার পর দাসভাব ]

"কেশব সেনকে বলেছিলাম. 'অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব বললে,—তা হলে মহাশয় দল কেমন ক'রে থাকে?

"আমি বললাম, 'তোমার এ কি বৃদ্ধি!—তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ কর,— যে আমিতে কামিনী-কাণ্ডনে আসম্ভ করে, কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি,—ত্যাগ করতে বলছি না। আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের সম্ভান,—এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই।"

ट्रांटालाका-- अरुष्कात याख्या निष् भन्छ। त्लात्क भत्न करत, नृत्वि शास्त्र।

শ্রীরামকৃষ্ণ—পাছে অহৎকার হয় ব'লে গোরী 'আমি' বলত না—বলত 'ইনি'। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম 'ইনি'; 'আমি থেয়েছি, না ব'লে, বলতাম 'ইনি খেয়েছেন।' সেজোবাব, তাই দেখে একদিন বললে, সে কি বাবা,

তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বল্কে, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহৎকার নাই। তোমার ওসব বলার কিছ্ম দরকার নাই।

"কেশবকে বললাম, 'আমি'টা তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক্:— যেমন দাস। প্রহ্মাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন 'তুমিই আমি' 'আমিই তুমি'—সোহহং। আবার যথন অহং বৃদ্ধি আসত, তথন দেখাতেন, আমি দাস তুমি প্রভূ! একবার পাকা 'সোহহং' হলে পরে, তারপর দাস-ভাবে থাকা। যেমন আমি দাস।

#### বন্ধজ্ঞানের লক্ষণ—ভক্তের আমি—কর্মত্যাগ

(কাপ্তেনের প্রতি) ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে কতকগর্লি লক্ষণে ব্রুমা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে-(১) বালকবং, (২) জড়বং (৩) উন্মাদবং (৪) পিশাচবং। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন বাবহার করে।

'কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ হয়। তবে যদি বলো জনকাদি কর্ম করেছিলেন: তা কি জান, তথনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। আর তথনকার লোকও খুব বিশ্বাসী ছিল।"

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মত্যাগের কথা বলিতেছেন, আবার যাহাদের কর্মে আর্সান্ত আছে: তাঁহাদের অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম করতে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্ঞান হ'লে বেশী কর্ম করতে পারে না।

বৈলোক্য কেন? পওহারি বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন, এমন কি মোকদ্দমা নিম্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, হাঁ,-তা বটে। দুর্গাচরণ ডাক্তার এতো মাতাল চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা করবার সময় কোনওর প ভূল হবে না। ভত্তি লাভ ক'রে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় কঠিন, খুব তপস্যা চাই!

''ঈম্বরই সব ক'রছেন, আমরা যন্ত্রম্বর প। কালী ঘরের সামনে শিথরা বলেছিল, 'ঈশ্বর দয়াময়'। আমি বললাম, দয়া কাদের উপর? শিখরা বললে, 'কেন মহারাজ? আমাদের সকলের উপর।' আমি বললাম, আমরা সকলে তাঁর ছেলে: ছেলের উপর আবার দয়া কি? তিনি ছেলেদের দেখ্ছেন; তা তিনি দেখবেন না তো বামনুনপাড়ার লোকে এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা 'দয়াময়' বলে, তারা এটি ভাবে না যে. আমরা কি পরের ছেলে?"

কাপ্তেন-- আজ্ঞা হাঁ, আপনার ব'লে বোধ থাকে না।

#### [ ভঙ্ক ও भ्रकापि—ঈभ्यत ভঙ্কবংসল—প্রশ্ঞানী |

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে কি দরাময় বলবে না? যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবে। তাঁকে লাভ হ'লে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা ব'লে বোধ হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়—আমরা খ্ব দ্রের লোক, পরের ছেলে।

'সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বলছিল 'ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা খাবেন? না গান শ্বনবেন? ও সব মনের ভুল।'

"নরেন্দ্র অমনি দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুমি কি পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভত্তি গেলে মানুষ কি লয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন! বড় মানুষের দ্বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটি জিনিষ আছে, কাপড়ে ঢাকা! অতি সঙ্গোচভাবে! বাবু জিল্প্ডাসা করলেন, কি দ্বারবান, হাতে কি আছে? দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার ক'রে বাবুর সম্মুখে রাখলে—ইচ্ছা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভত্তিভাব দেখে আতাটি খ্ব আদর ক'রে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা! তুমি এটি কোথা থেকে কণ্ট ক'রে আন্লে?

"তিনি ভক্তাধীন! দ্বের্যাধন অত যত্ন দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া-দাওয়া কর্ন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদ্বরের কুটিরে গেলেন। তিনি ভক্তবংসল, বিদ্বরের শাকান্ন স্বধার ন্যায় খেলেন!

"পুর্ণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—'পিশাচবং'! খাওয়া-দাওয়ার বিচার নাই—শ্বিচ-অশ্বিচর বিচার নাই! পুর্ণজ্ঞানী ও প্র্ণমুর্খ, দ্বইজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম। প্রণজ্ঞানী হয় ত গণ্গাস্নানে মন্ত পাঠ করলে না, ঠাকুরপ্রজা করবার সময় ফ্রলগ্রনি হয় ত এক সংশ্যে ঠাকুরের চরণে দিয়ে চলে এল, কোনও তন্ত্র-মন্ত্র নাই!

# [ কমী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কর্ম কতক্ষণ? ]

"যতদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্মত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম।

"একটি পাখী জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল। জাহাজ গলগার ভিতর ছিল, ক্লমে মহাসমন্দ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভাগালো, সে দেখলে চতুদিকে ক্ল-কিনারা নাই। তখন ডাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর

দিকে উড়ে গেল। অনেক দূরে গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেল, তব্ব ক্ল-কিনারা দেখ্তে পেলে না। তথন কি করে, ফিরে এসে আবার মাস্তুলে এসে বসল।

"অনেকক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল—এবার পূর্ব দিকে গেল। সোদকে কিছুই দেখতে পেলে না, চারিদিকে কেবল অক্ল পাথার! তখন ভারী পরিপ্রান্ত হ'য়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তুলের উপর বসল। অনেকক্ষণ জিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে গেল; এইর্পে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূল-কিনারা নাই, তখন সেই মাস্ত্রলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেণ্ট হ'য়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও বাস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত হয়েছে আর কোনও চেচ্চাও নাই।" কাপ্তেন—আহা কেয়া দৃষ্টানত!

#### িছোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ

শ্রীরামকৃষ্ণ-সংসারী লোকেরা যখন স্থের জন্য চারিদিকে ঘ্রের ঘ্রে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়: যখন কামিনী-কাণ্ডনে আসত্ত হ'য়ে কেবল দঃখ পায়, তথনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ না করলে ত্যাগ হয় না। কুটিচক আর বহুদক। সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না: অনেক তীর্থের উদক-কিনা জল খায়! যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জারগায় কুটির বে'ধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেন্টাশন্যে হ'য়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

"কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই!

"প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না! দঃখের ভাগই বেশী! আর কামিনীকাঞ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় না।

"কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার করলেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?

#### িউপায়--ব্যাকুলতা--ত্যাগ

"আমি বলি, উপায় থাকবে না কেন? তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকলে হাওয়া বয়, - যাতে শ্বভ্রোগ ঘটে। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তিনি শ্বনবেনই শ্বনবেন।

"একজনের ছেলোট যায় যায় হয়েছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হ'য়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুমি যদি এইটি যোগাড় করতে পারো তো ভাল হয়,—স্বাতী নক্ষতের জল পড়বে মড়ার মাথার খ্বলির উপর। সেই জল একটি ব্যাপ্ত খেতে যাবে। সেই ব্যাপ্তকে একটি সাপে তাড়া করবে। ব্যাপ্তকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ মড়ার মাথার খ্বলিতে পড়বে, আর ব্যাপ্তটি পালিয়ে যাবে। সেই বিষজল একট্ব লয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

"লোকটি অমনি ব্যাকুল হ'রে সেই ঔষধ খ্রুজতে স্বাতী নক্ষত্রে বের্লে! এমন সময়ে বৃণ্টি হচ্ছে। তথন ব্যাকুল হ'রে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জ্বটিয়ে দাও। খ্রুজতে খ্রুজতে দেখে, একটি মড়ার খ্রুলি, তাতে স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে: তখন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জ্বটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! তার 'য়েমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জ্বটে গেল। দেখতে দেখতে একটি সাপ ব্যাঙকে তাড়া ক'রে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, ঐ খ্রুলির ভিতর পড়ে গেল।

"ঈশ্বরের শরণাগত হ'য়ে, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, তিনি শ্ন্বেনই শ্ন্বেন—সব স্যোগ ক'রে দেবেন।"

কাপ্তেন—কেয়া দৃষ্টানত!

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, তিনি স্থেযাগ ক'রে দেন। হয় ত,—বিয়ে হ'ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয়ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একটি ছেলে মান্য হ'য়ে গেল, তা হ'লে তোমায় আর সংসার দেখতে হ'ল না। তখন তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামিনী-কাণ্ডন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হ'লে তবে অজ্ঞান অবিদ্যা নাশ হয়। আতস কাঁচের উপর স্থেবি কিরণ পড়লে কত জিনিস প্রড়ে যায়। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওটি হয় না। ঘর ত্যাগ ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।

# | ঈम्वत बाट्डत भत्र मःभात-क्रनकामित्र]

"তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দ্ইই দেখতে পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, অনিতা,—এ সব সে আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শ্বধ্ব ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা যেন শার্সির ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও দেখতে পায়। জ্ঞান-স্থের আলো ঘরের ভিতরে খ্ব

প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের ভিতরের জিনিস খুব স্পন্টর্পে দেখতে পায়,— কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ, কোন্টি নিতা, কোন্টি অনিতা।

''ঈশ্বরই কর্ত্তা আর সব তাঁর যন্ত্রস্বরূপ।

"তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার করবার যো নাই। মহিন্দস্তব যে লিথেছিল, তার অহৎকার হয়েছিল। শিবের ষাঁড় যখন দাঁত বার ক'রে দেখালে. তখন তার অহণ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। দেখলে, এক একটি দাঁত এক এক মন্ত্র! তার মানে কি জান? এ সব মন্ত্র অনাদিকাল ছিল। তুমি কেবল উন্ধার করলে।

"গ্রেগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না। যে নিজে বলে, 'আমি গ্রের্' সে হীনবৃদ্ধ। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হাল কা দিকটা উ'চ হয়, যে ব্যক্তি নিজে উ'চু হয়, সে হালকা। সকলেই গ্রের হ'তে যায় !-- শিষ্য পাওয়া যায় না !"

হৈলোক্য ছোট খাটটির উত্তর ধারে মেঝেতে বিসয়াছেন। হৈলোক্য গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "আহা! তোমার কি গান!" হৈলোকা তানপুরা লইয়া গান করিতেছেন—

তৃষ্দে হাম্নে দিল্কো লগায়া, যো কুচ হৈ সো তুহি হ্যায়॥ গান—তুমি সর্বাহ্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার। নাহি তোমা বিনে কেহ ত্রিভুবনে আপনার বলিবার॥

গান শ্রনিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। আর বলিতেছেন, "আহা! তুমিই সব! আহা! আহা!"

গান সমাণ্ড হইল। ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মান্টার।

ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। মাণ্টারকে হঠাৎ বলিলেন, "কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?"

ঠাকুর ভত্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

#### नित्रम् ७ ठाकुत श्रीतामकृषः

আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় ঘাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাণ্টারকে বলিতেছেন, "তাই ত কার গাডিতে যাই?"

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও ধ্না দেওয়া इटेराजरह । ठाकुत्रवाष्ट्रिराज अव स्थात कताम आत्मा अवामिया पिन! রোশনটোকী বাজিতেছে। এবার ন্বাদশ শিব-মন্দিরে, বিষ্কৃষরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীর্ত্তনাশ্তর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা'র ধ্যান করিতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক ওদিক ঘরে পায়চারি করিতেছেন ও ভন্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। আর কলিকাতায় যাইবার জন্য মাণ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছেন।

এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরং ও আরও দুই একটি ছোকরা। তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ উর্থালয়া পড়িল। যেমন কচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "ভূমি এসেছ!"

ঘরের মধ্যে পশ্চিমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়িট ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্র্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাণ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতেছেন, "নরেন্দ্র এসেছে, আর যাওয়া য়য়? লোক দিয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম; আর যাওয়া য়য়? কি বল?"

মাষ্টার-্যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাড়িতে। (অন্যান্য ভন্তদের প্রতি) তোমরা তবে এস আজ, রাত হ'ল।

ভত্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

#### অন্টাদশ খণ্ড

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতানগরে ভত্তমন্দিরে

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### वलवाम-र्मान्मद्र श्रीवामकृष्

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসংগ্য বলরামের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সহাস্যবদন। এখন বেলা প্রায় তিনটা; বিনোদ, রাখাল, মাণ্টার ইত্যাদি কাছে বসিয়া। ছোট নরেনও আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জনুলাই, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ। ঠাকুর বলরামের বাটীতে সকালে আসিয়াছেন ও ভক্তসঙ্গে আহারাদি করিয়াছেন। বলরামের বাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর বলেন, "বড় শান্ধ অন্ন।"

নারায়ণ প্রভৃতি ভন্তেরা বিলয়াছিলেন, নন্দ বস্বর বাটীতে অনেক ঈশ্বরীয় ছবি আছে। আজ তাই ঠাকুর তাদের বাটী গিয়া অপরাহে ছবি দেখিবেন। একটি ভক্ত ব্রাহ্মণীর বাটী নন্দ বস্বর বাটীর নিকটে, সেখানেও যাইবেন। ব্রাহ্মণী কন্যা-শোকে সন্তপতা, প্রায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যান। তিনি অতিশয় ব্যাকুলা হইরা ঠাকুরকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে যাইতে হইবে ও আর একটি স্ত্রী ভক্ত গণ্বর মার বাটীতেও যাইতে হইবে।

ঠাকুর বলরামের বাটীতে আসিয়াই ছোকরা ভন্তদের ডাকিয়া পাঠান। ছোট নরেন মাঝে বলিয়াছিলেন, "আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বদা আসিতে পারি না. পরীক্ষার জন্য পড়া"—ইত্যাদি; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাহার সহিত কথা কহিতেছেনঃ—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোট নরেনকে)—তোকে ডাক্তে পাঠাই নাই। ছোট নরেন (হাসিতে হাসিতে)—তা আর কি হবে? শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বাপত্ব তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর হ'লে আসবে! ঠকুর যেন অভিমান করিয়া এই কথাগত্বলি বলিলেন। পালকি আসিয়াছে। ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বসত্বর বাটীতে যাইবেন।

ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে ঠাকুর পালকিতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো বার্ণিশ করা চটি জত্বতা, পরনে লাল ফিতাপাড় ধ্তি, উত্তরীয় নাই। জত্বতা- জোড়াটি পালকির এক পাশে মণি রাখলেন। পালকির সংগ্যে সংগ্যে মান্টার যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুটিলেন।

নন্দ বস্বর গেটের ভিতর পালকি প্রবেশ করিল। ক্রমে বাটীর সম্মুথে প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পাল্কি বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর মাণ্টারকে চটি জত্বতাজাড়াটি দিতে বলিলেন। পালকি হইতে অবতরণ করিয়া উপরের হলঘরে উপস্থিত হইলেন। অতি দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। দেবদেবীর ছবি ঘরের চতুর্দিকে।

গৃহস্বামী ও তাঁহার দ্রাতা পশ্বপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ করিলেন। ক্রমে পালকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভন্তেরা এই হল-ঘরে জর্টিলেন। গিরিশের ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসম্বের পিতা শ্রীয্ত্ত নন্দ বস্বর বাটীতে সদা সর্বদা যাতায়াত করেন। তিনিও উপস্থিত আছেন।

# দিবতীয় পরিচ্ছেদ শ্রীয<del>ুত্ত</del> নন্দ বসরে বাটীতে **শ্ব**ভাগমন

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছবি দেখিতে গানোখান করিলেন। সঙ্গে মাঘ্টার ও আরও কয়েকজন ভত্ত। গৃহস্বামীর দ্রাতা শ্রীয়ন্ত পশ্পতিও সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ছবিগালি দেখাইতেছেন।

ঠাকুর প্রথমেই চতুর্ভূজ বিষ্ক্-ম্তি দর্শন করিতেছেন। দেখিয়াই ভাবে বিভার হইলেন। দাঁড়াইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। কিয়ংকাল ভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় ছবি, শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তবংসল ম্রতি।

শ্রীরাম হন্মানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন। হন্মানের দ্িণ্ট রামের পাদপশ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধরিয়া এই ছবি দেখিতেছেন। ভাবে বলিতেছেন, "আহা! আহা!"

তৃতীয় ছবি, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন।

চতুর্থ—বামনাবতার। ছাতি মাধার বলির যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "বামন!" এবং একদ্রুটে দেখিতেছেন।

এইবার ন্সিংহম্তি দর্শন করিয়া ঠাকুর গোন্ঠের ছবি দর্শন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালদের সহিত বংসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যম্নাপ্রিলন! মণি বলিয়া উঠিলেন—চমংকার ছবি।

সণ্তম ছবি দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন—"ধ্মাবতী" অভ্যম—বোড়শী; নবম—ভূবনেশ্বরী; দশম—তারা; একাদশ—কালী। এই সকল মূর্তি দেখিয়া

ঠাকুর বলিতেছেন—"এ সব উগ্রম্তি'! এ সব ম্তি বাড়িতে রাখতে নাই। এ ম্তি বাড়িতে রাখলে প্জা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদ্ভের জোর আছে, আপনারা রেথেছেন।"

শ্রীশ্রীঅমপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বলিতেছেন, "বা! বা!"

তারপর রাই রাজা। নিকুঞ্চবনে সখীপরিবৃতা সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বসিয়া আছেন। তারপর দোলের ছবি। ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের মৃতি দেখিতেছেন। জ্লাসকেসের ভিতর বীণাপণির মৃতি; দেবী বীণাহন্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ-রাগিনী আলাপ করিতেছেন।

ছবি দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন,—"আজ খুব আনন্দ হ'ল। বা! আপনি ত খুব হিন্দু! ইংরাজী ছবি না রেখে যে এই ছবি রেখেছেন—খুব আশ্চর্য !"

শ্রীয**়ন্ত নন্দ বস**্ব বসিয়া আছেন। তিনি ঠাকুরকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন, "বস্কা! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিসয়া)—এ পটগ্রলো খ্র বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দর্। নন্দ বস্তু—ইংরাজী ছবিও আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সে সব অমন নয়। ইংরাজীর দিকে তোমার তেমন নজর নাই।

ঘরের দেওয়ালের উপর শ্রীয়্ত্ত কেশব সেনের নর্ববিধানের ছবি টাণ্গান ছিল। শ্রীয়্ত্ত স্বরেশ মিত্র ঐ ছবি করাইয়াছিলেন! তিনি ঠাকুরের একজন প্রিয় ভক্ত। ঐ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ দিয়া সব ধর্মাবলম্বীরা ঈশ্বরের দিকে যাইতেছেন। গশ্তব্য স্থান এক, শ্র্ধ্ব

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও যে স্বরেন্দ্রের পট!

প্রসম্রের পিতা (সহাস্যে)—আপনিও ওর ভিতর আছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—ওই এক রকম, ওর ভিতর সবই আছে। —ইদানীং ভাব!

এই কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ ঠাকুর ভাবে বিভার হইতেছেন। ঠাকুর জগন্মাতার সঞ্চো কথা কহিতেছেন।

কিরংক্ষণ পরে মাতালের ন্যায় বলিতেছেন,—"আমি বেহংশ হই নাই।" বাড়ির দিকে দ্ভিট ফরিয়া বলিতেছেন, "বড় বাড়ি! এতে কি আছে? ইট কাঠ, মাটি!" কিয়ংক্ষণ পরে বলিতেছেন, "ঈশ্বরীয় ম্তিসকল দেখে বড় আনন্দ হ'ল।' আবার বলিতেছেন, "উগ্রম্তি, কালী, তারা (শব শিবা মধ্যে শমশানবাসিনী) রাখা ভাল নয়, রাখলে প্জা দিতে হয়।"

পশ্বপতি (সহাস্যে)—তা তিনি যতদিন চালাবেন, ততদিন চলবে। শ্রীরামকৃষ্ণ—তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভূলে থাকা ভাল নয়।

নন্দ বস্ব—তাঁতে মতি কই হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর কৃপা হ'লে হয়। নন্দ বস্ব—তাঁর কৃপা কই হয়? তাঁর কি কুপা করবার শন্তি আছে?

## अिंग्वन कर्जा-ना कर्म हे अन्वन

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ব্রেছি, তোমার পণিডতদের মত, 'যে যেমন কর্ম' করবে সের্প ফল পাবে'; ওগ্রেলা ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হ'লে কর্ম ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফ্ল হাতে ক'রে বলেছিলাম,—'মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার প্রণা; আমি কিছ্রই চাই না, তুমি আমায় শর্ম্থা ভিত্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল-মন্দ কিছ্রই চাই না, আমায় শর্ম্থা ভিত্তি দাও। এই লও, তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমি ধর্মাধর্ম কিছ্রই চাই না, আমায় শর্মা ভিত্ত দাও। এই লও তোমার ক্ষনে, এই লও তোমার ক্ষনি, আমায় শ্রম্থা ভিত্তি দাও।

নন্দ বস্---আইন তিনি ছাড়াতে পারেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন; যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদলাতে পারেন।

## [ চৈতন্যলাভ ভোগান্তে—না তাঁর কৃপায় ]

"তবে ওকথা বলতে পার তুমি। তোমার নাকি ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, তাই তুমি অমন কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হ'লে চৈতন্য হয় না! তবে ভোগই বা কি করবে? কামিনী-কাণ্ডনের স্থ—এই আছে, এই নাই, ক্ষণিক! কামিনী-কাণ্ডনের ভিতর আছে কি? আমড়া, আটি আর চামড়া; খেলে অম্পশ্ল হয়। সম্পেশ, যাই গিলে ফেললে আর নাই!"

## সিশ্বর কি পক্ষপাতী—অবিদ্যা কেন—তার খুর্নিশ

নন্দ বস্ব, একটা চুপ করিয়া আছেন, তারপর বলিতেছেন,—ওসব ত বলে বটে! ঈশ্বর কি পক্ষপাতী? তাঁর কুপাতে যদি হয়, তা হ'লে বলতে হবে ঈশ্বর পক্ষপাতী?

শ্রীরামকৃষ্ণ-র্তান নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জীব, জগং সব হয়েছেন। যথন পূর্ণ জ্ঞান হবে, তথন ঐ বোধ। তিনি মন, বুলিধ, দেহ-চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। তিনি আর পক্ষপাত কার উপর করবেন?

নন্দ বস্ত্র-তিনি নানা রূপ কেন হয়েছেন? কোন খানে জ্ঞান, কোন খানে ওজ্ঞান?

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাঁর খুসী।

অতৃল--কেদারবাব, (চাট,যো) বেশ বলেছেন। একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বর সূষ্টি কেন করলেন? তাতে বলেছিলেন যে, যে মিটিং-এ তিনি স্থিটর মতলব করেছিলেন, সে মিটিং-এ আমি ছিলাম না। (সকলের হাস্য)।

**শ্রীরামকৃষ্ণ**—তাঁর খুসী।

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন—

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি। পঙ্কে বৃদ্ধ কর করী, পঙ্গারে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দাও মা! ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী॥ আমি বন্দ্র তুমি বন্দ্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী। আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি॥

"তিনি আনন্দময়ী! এই সূচ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য জীব, তার মধ্যে দুই-একটি মৃত্ত হ'য়ে যাচ্ছে,—তাতেও আনন্দ। 'ঘুড়ির লক্ষের দুটো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপড়ি'। কেউ সংসারে বাধ হ'ছে. কেউ মূত্ত হ'ছে।

"ভবসিন্ধ**ু মাঝে মন উঠছে ডুবছে** কত তর**ী!**"

নন্দ বস্-তার খুসী! আমরা যে মরি!

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমরা কোথায়? তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে জানতে পাচ্ছ, ততক্ষণ 'আমি' 'আমি' করছ!

"সকলে তাঁকে জানতে পারবে—সকলেই উন্ধার হবে, তবে কেহ সকাল সকাল খেতে পায়, কেহ দুপুর বেলা কেউ বা সন্ধ্যার সময় ; কিন্তু কেহ অভুন্ত थाकरव ना! नकलाई जाभनात न्यत्भाक जानरा भातरव।"

পশ্বপতি—আজ্ঞা হাঁ, তিনিই সব হয়েছেন বোধ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি, এটা খোঁজো দেখি। আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়িভূ'ড়ি? আমি খুঁজতে খুঁজতে 'তুমি' এসে পড়ে, অর্থাং অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছুই নাই। 'আমি' নাই!—'তিনি। তোমার অভিমান নাই! এত ঐশ্বর্য। 'আমি' একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যদি যাবে না তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের দাস হ'য়ে। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরের ভক্ত ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসত্ত হয়, সেই 'আমি' কাঁচা আমি, সে 'আমি' ত্যাগ করতে হয়।

অহঙকারের এইর্প ব্যাখ্যা শ্নিয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন।

## [ঐশ্বর্যের অহৎকার ও মত্ততা]

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয় শাদ্ত স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণ আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের অনুগ্রহ আছে।

"বেশী ঐশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভূল হ'য়ে যায়; ঐশ্বর্যের স্বভাবই ঐ। যদ্ম মিল্লকের বেশী ঐশ্বর্য হয়েছে, সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় না। আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত।

"কামিনী-কাণ্ডন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খ্রুড়ো-জ্যাঠা বোধ থাকে না, তান্দিরই ব'লে ফেলে তোর গর্নান্টর; মাতালের গ্রুর্-লঘ্ বোধ থাকে না।"

নন্দ বস্ব—তা বটে।

## [ Theosophy---क्रणकाल त्यारंश बर्डि---मर्ग्थाफित्रनाथन ]

পশ্পতি—মহাশয়! এগ্লো কি সত্য-Spiritualism, Theosophy? স্থালোক, চন্দ্রলোক? নক্ষরলোক?

শ্রীরামকৃষ্ণ জানি না বাপনে! অত হিসাব কেন? আম খাও; কত আমগাছ, কত লক্ষ ভাল, কত কোটি পাতা, এ হিসাব করা আমার দরকার কি? আমি বাগানে আম খেতে এসেছি, খেয়ে যাই।

"চৈতন্য যদি একবার হয়, যদি একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তা হ'লে ওসব হাব্জা-গোব্জা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয় না। বিকার থাকলে কত কি বলে,—'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে'—'আমি এক জালা জল খাবো রে।'—বৈদ্য বলে, 'খাবি? আচ্ছা খাবি!'—এই বলে বৈদ্য তামাক খায়। বিকার সেরে, যা বলবে তাই শনুনতে হয়।"

পশ্বপতি—আমাদের বিকার চিরকাল বৃত্তির থাকবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন, ঈশ্বরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে।

পশ্বপতি (সহাস্যে)—আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষণিক। তামাক খেতে যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা হোক ; ক্ষণকাল তাঁর সপ্গে যোগ হইলেই মৃত্তি।

"অহল্যা বললে, 'রাম! শুকরযোনিতেই জন্ম হউক আর যেখানেই হউক যেন তোমার পাদপদেম মন থাকে। যেন তোমার পাদপদেম শূদ্ধা ভব্তি হয়।

"নারদ বললে, রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে শূম্পা ভক্তি দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মূর্ণে না হই, এই আশীর্বাদ করো। আর্শ্তরিক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁতে মন হয়,— ঈশ্বরের পাদপদ্মে শাুন্ধা ভক্তি হয়।

## িপাপ ও পরলোক—মৃত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা—ভরত রাজা

"আমাদের কি বিকার যাবে!'—'আমাদের আর কি হবে'—'আমরা পাপী' —এ সব বৃদ্ধি ত্যাগ করো। (নন্দ বস্তুর প্রতি) আর এই চাই—একবার রাম বলেছি, আমার আবার পাপ!"

নন্দ বস্ত্র—পরলোক কি আছে? পাপের শাস্তি?

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার কি? পরলোক আছে কিনা—তাতে কি হয়—এ সব খবর!

"আম খাও। 'আম' প্রয়োজন,—তাঁতে ভব্তি—"

নন্দ বস্-আমগাছ কোথা? আম পাই কোথা?

শ্রীরামক্রম্ব-গাছ? তিনি অনাদি অননত ব্রহ্ম! তিনি আছেনই, তিনি নিতা! তবে একটি কথা আছে—তিনি 'কম্পতর,—'

"কালী কলপতর মূলে রে মন, চারি ফল কুড়ায়ে পাবি!

"কম্পতর্বর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,—তবে ফল তর্ব মূলে পড়ে,—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চারি ফল,—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

"জ্ঞানীরা মুক্তি (মোক্ষফল) চায়, ভক্তেরা ভক্তি চায়,—অহেতুকী ভক্তি। তারা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না।

"পরলোকের কথা বলছ? গীতার মত,—মৃত্যুকালে যা ভাব্বে তাই হবে। ভরত রাজা 'হরিণ' 'হরিণ' ক'রে শোকে প্রাণত্যাগ করেছিল। তাই তার হরিণ হ'য়ে জন্মাতে হল। তাই জপ, ধ্যান, প্জা এ সব রাত দিন অভ্যাস করতে হয়,—তা হ'লে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে—অভ্যাসের গ্রেণ। এরপে মৃত্যু হ'লে ঈশ্বরের স্বর্প পার।

"কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি কেশবকেও বলল্ম, 'এ সব হিসাবে তোমার কি দরকার?' তারপর আবার বলল্ম, 'যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ প্নঃ প্নঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রোদ্রে শ্রকুতে দেয়; ছাগল-গর্তে মাড়িয়ে যদি ভেশ্পে দেয় তা হ'লে তৈরি লাল হাঁড়িগ্লো ফেলে দেয়। কাঁচাগ্লো কিশ্কু আবার নিয়ে কাদা মাটির সংগ্য মিশিয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়!"

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহদেশ্বর মধ্যল কামনা—রজোগ্বপের চিচ্

এ পর্যালত গৃহস্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মূখ করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বলিতেছেন—

"কিছ্ম খেতে হয়। যদ্ম মাকে তাই সেদিন বলল্ম—'ওগো কিছ্ম (খেতে) দাও'! তা না হ'লে পাছে গৃহন্থের অমণ্যল হয়!"

গৃহস্বামী কিছ্ মিষ্টাম আনাইয়া দিলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ বস্ব ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে চহিয়া আছেন। দেখিতেছেন তিনি কি কি করেন।

ঠাকুর হাত ধ্রইবেন, চাদরের উপর রেকাবি করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া হইয়াছিল, সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত ধ্রইবার জন্য একজন ভ্তা পিকদানি আনিয়া উপস্থিত করিল।

পিকদানি রজোগ্রণের চিহ্ন। ঠাকুর দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।" গ্রুস্বামী বলিতেছেন, "হাত ধুন।"

ঠাকুর অন্যমনস্ক। বলিলেন, "কি?—হাত ধোবো?"

ঠাকুর দক্ষিণে বারান্দার দিকে উঠিয়া গেলেন। মণিকে আজ্ঞা করিলেন, "আমার হাতে জল দাও।" মণি ভৃণ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন। ঠাকুর নিজের কাপড়ে হাত প‡ছিয়া আবার বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ভদ্রলোকের জন্য রেকাবি করিয়া পান আনা হইয়াছিল। সেই রেকাবির পান ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল, তিনি সে পান গ্রহণ করিলেন না।

## [ইন্টদেৰতাকে নিৰেদন—আনডার ও শুমাডার]

নন্দ বস্ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—একটা কথা বসব? শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি? নন্দ বস্—পান থেলেন না কেন? সব ঠিক হ'ল, ঐটি অন্যার হরেছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ--ইন্টকে দিয়ে খাই ;---ঐ একটা ভাব আছে। নন্দ বস্ত্ৰত ত ইন্টতেই পড়ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ—জ্ঞান-পথ একটা আছে; আর ভক্তি-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর মতে সব জিনিসই বন্ধজ্ঞান ক'রে লওয়া যায়! ভক্তি-পথে একটা ভেদবান্ধি হয়।

নন্দ—ওটা দোষ হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাসো)—ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও ঠিক বটে—ও-ও আছে।

ঠাকুর গৃহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা স্বার্থের জন্য বেডায়। (প্রসত্নের পিতাকে) আপনার কি এখানে থাকা হয়?

প্রসম্রের পিতা—আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয়। তামাক ইচ্ছা করুন। শ্রীরামকৃষ্ণ (অতি বিনীতভাবে)—না থাক্, আপনি খান,—আমার এখন ইচ্ছা নাই।

নন্দ বস্ত্র বাড়িটি খ্রব বড় তাই ঠাকুর বলিতেছেন—যদ্র বাড়ি এত বড় নয়: তাই তা'কে সেদিন বললাম।

নন্দ – হাঁ. তিনি জোড়াসাঁকোতে ন্তন বাড়ি করেছেন। ঠাকুর নন্দ বস্কুকে উৎসাহ দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসত্ত্বর প্রতি)—তুমি সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রতি মন রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসার ত্যাগী সে ত ঈশ্বরকে ডাক্রেই। তাতে আর বাহাদরির কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য! সে ব্যক্তি বিশ মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে।

"একটা ভাব আশ্রয় ক'রে তাঁকে ভাক্তে হয়। হন্মানের জ্ঞানভন্তি, নারদের শুস্ধাভক্তি।

"রাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'হন্মান! তুমি আমাকে কি ভাবে অর্চনা কর? হনুমান বললেন, 'কখনও দেখি, তুমি পূর্ণ আমি অংশ: কখনও দেখি তুমি প্রভূ আমি দাস : আর রাম যথন তত্তুজ্ঞান হয়, তথন দেখি, তুমিই আমি ---আমিই তুমি।'---

"রাম নারদকে বললেন, 'তুমি বর লও।' নারদ বল্লেন, 'রাম! এই বর দাও, যেন তোমার পাদপশেম শ্রেখাভত্তি হয়, আর যেন তোমার ভূবনমোহিনী মায়ায় মূল্ধ না হই!"

এইবার ঠাকুর গাত্যোত্থান করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বস্কুর প্রতি)—গীতার মত—অনেকে যাকে গনে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে।

নন্দ বস্-শক্তি সকল মানুষেরই সমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরম্ভ হইয়া)—ঐ এক তোমাদের কথা;—সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পা'রে? বিভূর্পে তিনি সর্বভূতে এক হ'য়ে আছেন বটে, কিল্তু শক্তিবিশেষ!

"বিদ্যাসাগরও ঐ কথা বলেছিল,—'তিনি কি কার্কে বেশী শক্তি কার্কে কম শক্তি দিয়েছেন?' তখন আমি বললাম—'যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হ'লে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দ্বটো শিং বেরিয়েছে?"

ঠাকুর গাত্রোত্থান করিলেন। ভক্তেরাও সংগ্যে সংগ্যে উঠিলেন। পশ্বপতি সংগ্যে সংগ্যে প্রত্যুদ্গমন করিয়া দ্বারদেশে পে<sup>3</sup>ছাইয়া দিলেন।

# উনবিংশ খণ্ড ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভত্তমন্দিরে

## প্রথম পরিছেদ শোকাতুরা রাহ্মণীর বাচীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাড়ি আসিয়াছেন। বাড়িটি প্রাতন, ইন্টকনিমিত। বাড়ি প্রবেশ করিয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের উপর বসিবার প্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার দিয়া, কেহ দাড়াইয়া কেহ বসিয়া আছেন। সকলেই উৎস্বক—কখন ঠাকুরকে দেখিবেন।

রাহ্মণীরা দুই ভগ্নী, দুই জনেই বিধবা। বাড়িতে এপদের ভায়েরাও সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণীর একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে তিনি যারপরনাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গ্রহে পদার্পণ করিবেন বলিয়া সমঙ্গত দিন উদ্যোগ করিতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর শ্রীযুক্ত নন্দ বস্তুর বাড়িতে ছিলেন, ততক্ষণ ব্রাহ্মণী ঘর বাহির করিতেছিলেন,—কখন তিনি আসেন। ঠাকুর বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বস্তুর বাড়ি হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়িতে আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাবিতেছিলেন, তবে বৃত্তির আসিবেন না।

ঠাকুর ভন্তসংগ্য আসিয়া ছাদের উপর বসিবার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। কাছে মাদ্বরের উপর মাদ্টার, নারাণ, যোগীন সেন, দেবেন্দ্র, যোগীন। কিয়ৎক্ষণ পরে ছোট নরেন প্রভৃতি অনেক ভন্তেরা আসিয়া জ্বটিলেন। ব্রাহ্মণীর ভণ্নী ছাদের উপর আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন— "দিদি এই গেলেন নন্দ বোসের বাড়ি খবর নিতে, কেন এত দেরি হচ্ছে;— এতক্ষণে ফিরবেন।"

নীচে একটি শব্দ হওয়াতে তিনি আবার বলিতেছেন—"ঐ দিদি আসিতেছেন।" এই বলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি এখনও আসিয়া পেশীছেন নাই।

ঠাকুর সহাস্যবদন, ভক্তপরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন।

মাণ্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি)—িক চমংকার দৃশ্য। ছেলে-ব্র্ড়ো, পর্র্ব-মেয়ে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে! সকলে কত উৎসর্ক—এ'কে দেখ্বার জন্য! আর এ'র কথা শোন্বার জন্য!

দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—মাষ্টার মশাই বল্ছেন যে, এ জারগাটি মন্দ বোসের চেয়ে ভাল জারগা;—এদের কি ভন্তি! ঠাকুর হাসিতেছেন।

এইবার ব্রাহ্মণীর ভণনী বলিতেছেন, "ঐ দিদি আসছেন।"

ব্রাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলিবেন, কি করিবেন কিছ্ই ঠিক করিতে পারিতেছেন না।

রাহ্মণী অধীর হইয়া বলিতেছেন, "ওগো, আমি যে আহ্মাদে আর বাঁচি না, গো! তোমরা সব বল গো আমি কেমন ক'রে বাঁচি! ওগো, আমার চন্ডী যখন এসেছিল,—সেপাই শালা, সপে ক'রে—আর রাস্তায় তারা পাহারা দিচ্ছিল—তখন যে এত আহ্মাদ হয়নি গো!—ওগো চন্ডীর শোক এখন একট্বও আমার নাই! মনে করেছিলাম, তিনি যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করলম্ম, সব গণগার জলে ফেলে দেব;—আর ওঁর (ঠাকুরের) সপো আলাপ করবো না, যেখানে আস্বেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব,—দেখে চলে আস্ব।

"যাই—সকলকে বলি, আয়রে আমার স্ব্রখ দেখে যা!—যাই,—বোগীনকে বলিগে, আমার ভাগ্যি দেখে যা!"

রাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইরা বলিতেছেন,—"ওগো খেলাতে (লটারী-তে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেরেছিল,—সে যেই শ্ননলে এক লাখ টাকা পেরেছি, অমনি আহ্মাদে মরে গিছল—সত্য সত্য মরে গিছল!—ওগো আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, না হ'লে আমি সত্য সত্য মরে যাব।"

মণি রাহ্মণীর আর্ত্তি ও ভাবের অবস্থা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার পায়ের ধ্লা লইতে গেলেন। রাহ্মণী বলিতেছেন, 'সে কি গো! —িতিনি মণিকে প্রতি-প্রণাম করিলেন।

রাহ্মণী, ভক্তেরা আসিরাছেন দেখিয়া আনন্দিত হইরাছেন আর বলিতেছেন,
—"তোমরা সব এসেছ,—ছোট নরেনকে এনেছি,—বলি তা না হ'লে হাস্বে
কে!" রাহ্মণী এইর্প কথাবার্ত্তা কহিতেছেন,—উহার ভগ্নী আসিয়া বাস্ত হইয়া বলিতেছেন, "দিদি এসো না! তুমি এখানে দাঁড়ায়ে থাক্লে কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা পারি।"

রাহ্মণী আনন্দে বিভার! ঠাকুর ও ভরদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে যেতে আর পারেন না।

এইর্প কথাবার্তার পর ব্রাহ্মণী অতিশয় ভারসহকারে ঠাকুরকে অন্য ঘরে লইয়া গিয়া মিষ্টামাদি নিবেদন করিলেন। ভরেরাও ছাদে বসিয়া সকলে মিষ্টমূখ করিলেন।

রাত প্রার ৮টা হইল, ঠাকুর বিদার গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলার ঘরের কোলে বারান্দা, বারান্দা দিরে পশ্চিমাস্য হইরা উঠানে আসিতে হর।্

তাহার পর গোয়ালঘর ডান দিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসিতে হয়। ঠাকুর যথন বারান্দা দিয়া ভক্তসংখ্য সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রহ্মণী উচ্চৈঃম্বরে ডাকিতেছেন, "ও বৌ, শীঘ্র পায়ের ধূলা নিবি আয়!" বৌ ঠাকুরাণী প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণীর একটি ভাইও আসিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, "এই আর একটি ভাই: মুখ্য।"

শ্রীরামকৃষ্ণ—না, না, সব ভাল মানুষ।

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধরিয়া আসিতেছেন, আসিতে আসিতে এক জায়গায় তেমন আলো হইল না।

ছোট নরেন উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন, "পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর! মনে ক'রো না যে, পিশ্দিম ধরা ফ্রারিয়ে গেল!" (সকলের হাস্য)।

এইবার গোয়াল-ঘর। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে বলিতেছেন, এই আমার গোয়াল-ঘর। গোয়াল ঘরের সান্দে একবার দাঁড়াইলেন, চতুদ্দিকে ভক্তগণ। মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন ও পায়ের ধলো লইতেছেন।

এইবার ঠাকুর গণ্মর মার বাডি যাইবেন।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## গণ্যুর মার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ

গণ্বর মার ব্যাড়িতে বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাসিয়া আছেন। ঘরটি একতলায়, ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর ঐকতান বাদ্যের (Concert) আথডা আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া ঠাকুরের প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে বাজাইতেছিল।

রাত সাড়ে আটটা। আজ আষাঢ় মাসের কৃষ্ণ প্রতিপদ। চাঁদের আলোতে আকাশ, গৃহ, রাজপথ সব যেন প্লাবিত হইয়াছে। ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তেরা আসিয়া ঐ ঘরে বসিয়াছেন।

ব্রাহ্মণীও সংগ্যে সংগ্যে আসিয়াছেন। তিনি একবার বাড়ির ভিতর যাইতেছেন, একবার বাহিরে আসিয়া বৈঠকখানার দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। পাড়ার কতকগুলি ছোক্রা বৈঠকখানার জানালার উপর উঠিয়া ঠাকুরকে দেখিতেছে। পাড়ার ছেলে-ব্র্ড়ো সকলেই ঠাকুরের আগমন সংবাদ শ্বনিয়া বাসত হৈইয়া মহাপ্রের্য দর্শন করিতে আসিয়াছেন।

জানলার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া ছোট নরেন বলিতেছেন,—'ওরে

তোরা ওখানে কেন? যা, যা বাড়ি যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সন্দেহে বলিতেছেন, "না, থাক্ না, থাক্ না।"

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, "হরি ওঁ! হরি ওঁ!"

শতরঞ্জির উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ বাসিয়াছেন। ঐকতান বাদ্যের ছোকরাদের গান গাহিতে বলা হইল। তাহাদের বাসিবার স্ক্রিধা হইতেছে না, ঠাকুর তাঁহার নিকটে শতরঞ্জিতে বাসবার জন্য তাহাদের আহন্তন করিলেন।

ঠাকুর বলিতেছেন, "এর উপরেই বস না। এই আমি দিচ্ছি।" এই বলিয়া আসন গুটাইয়া লইলেন। ছোক্রারা গান গাহিতেছে—

কেশব কুর্ কর্ণাদীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব-মনোমোহন মোহন-ম্রলীধারী।
(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)॥
ব্রজাকিশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন,
নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-শিখিপাখা, রাধিকা-হদিরঞ্জন;
গোবর্ধনিধারণ, বনকুস্মভূষণ, দামোদর কংসদপ্হারী।
শ্যাম রাস-রসবিহারী।

(হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, মন আমার)॥

গান-এস মা জীবন উমা-ইত্যাদি।

গ্রীরামকৃষ্ণ—আহা কি গান!—কেমন বেহালা!—কেমন বাজনা!

একটি ছোক্রা ফুর্ট বাজাইতেছিলেন। তাঁহার দিকে ও অপর আর একটি ছোকরার দিকে অংগর্লিনিদেশি করিয়া বলিতেছেন, ''ইনি ওঁর যেন জোড়।"

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাগিল। বাজনার পর ঠাকুর আনন্দিত হইয়া বলিতেছেন,—"বা! কি চমৎকার!"

একটি ছোকরাকে নিদেশি করিয়া বলিতেছেন, "এ°র সব (সব রকম বাজনা) জানা আছে।"

মান্টারকে বলিতেছেন,—"এ'রা সব বেশ লোক।"

ছোকরাদের গান-বাজনার পর তাহারা ভক্তদের বলিতেছে—''আপনারা কিছু গান!" ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের কাছ থেকে বলিলেন, গান এরা কেউ জানে না, এক মহিমবার্ব্ব ব্বিঝ জানেন, তা ওঁর সামনে উনি গাইবেন না।

একজন ছোকরা—কেন? আমি বাবার স্মৃত্থে গাইতে পারি। ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া)—অতদ্র উনি এগোন নি! সকলে হাসিতেছেন। কিরংক্ষণ পরে রাহ্মণী আসিয়া বলিতেছেন,

—"আপনি ভিতরে আস্বন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কেন গো!"
রাহ্মণী—সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে' যাবেন?
শ্রীরামকৃষ্ণ—এইখানেই এনে দাও না।

ব্রাহ্মণী—গণ্র মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধ্লা দিন, তা হ'লে মর কাশী হ'য়ে থাকবে,—ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না।

ঠাকুর খ্রীরামকৃষ্ণ, রাহ্মণী ও বাড়ির ছেলেদের সংগ্র অন্তঃপ্ররে গমন করিলেন। ভক্তেরা চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগিলেন। মাষ্টার ও বিনোদ বাড়ির দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল্প করিতে করিতে পাদচারণ করিতেছেন!

#### ভৃতীয় পরিচ্ছেদ

## গ্ৰহ্য কথা—"তিনজনই এক"

বলরামের বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিম পাশ্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন, নিদ্রা যাইবেন। গণ্ব মার বাড়ি হইতে ফিরিতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। রাত পৌনে এগারটা হইবে।

ঠাকুর বলিতেছেন, "যোগীন একট্র পায়ে হাতটা ব্রলিয়ে দাও ত।" কাছে মণি বসিয়া আছেন।

থোগীন পায়ে হাত ব্লাইয়া দিতেছেন; এমন সময় ঠাকুর বলিতেছেন, আমার ক্ষিদে পেয়েছে, একট্ন সুক্লি খাবো।

ব্রাহ্মণী সংগ্য সংগ্য এখানেও আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটি বেশ বাঁয়া তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আবার দেখিয়া বলিতেছেন, "এবার নরেন্দ্র এলে, কি আর কোনও গাইয়ে লোক এলে ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই হবে।"

ঠাকুর একট্ন সন্জি খাইলেন। ক্রমে যোগীন ইত্যাদি ভক্তেরা ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মণি ঠাকুরের পায়ে হাত ব্লাইতেছেন, ঠাকুর তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহ্মাদ।

় মণি—কি আশ্চর্য, ধীশ্বখ্নেটর সময় ঠিক এই রকম হয়েছিল! তারাও দ্বিট মেয়েমান্ব ভন্ত, দ্বই ভণিন। মার্থা আর মেরী।

শ্রীরামকৃষ্ণ (উৎস্কুক হইয়া)—তাদের গলপ কি বল ত।

মণি—খীশ্খণে তাঁদের বাড়িতে ভন্তসংশ্য ঠিক এই রকম ক'রে গিয়েছিলেন। একজন ভণ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পরিপ্র হয়েছিল। যেমন গৌরের গানে আছে,—

'ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো।

গোর রূপসাগরে সাঁতার ভূলে, তালিয়ে গেল আমার মন।

"আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ কর্ছিল। সে ব্যতিবাসত হয়ে যীশ্র কাছে নালিশ কর্লে 'প্রভূ, দেখন দেখি—দিদির কি অন্যায়! উনি এখানে একলা চুপ ক'রে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সবৃ উদ্যোগ কর্ষছি?

"তখন যীশ্র বললেন, তোমার দিদিই ধন্য, কেন না মান্য জীবনের যা প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা—প্রেম) তা ওঁর হয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ-আচ্ছা তোমার এ সব দেখে কি বোধ হয়?

মণি—আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু! —**ৰীশ,খ্ন্ট, চৈতন্যদেৰ** আৰু আপনি—একব্যক্তি!

শ্রীরামকৃষ্ণ--এক এক! এক বই কি। তিনি (ঈশ্বর),—দেখ্ছ না,— যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে!

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গানি নির্দেশ করিলেন—ষেন বল্ছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ ক'রে অবতীণ হয়েই রয়েছেন।

মণি—সেদিন আপনি এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারটি বেশ ব্রিঝয়ে দিচ্ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি বল দেখি।

মণি—যেন দিগ্ দিগল্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে ! ধ্ব ধ্ব করছে ! সন্মব্ধে পাঁচিল রয়েছে বলে আমি দেখতে পাচিছ না;—সেই পাঁচিলে কেবল একটি গোল ফাঁক !—সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায় !

গ্রীরামকৃষ্ণ-বল দেখি সে ফাঁকটি কি?

মণি—সে ফাঁকটি **আপনি।** আপনার ভিতর দিয়ে সব দেখা যায়;—সেই দিগ্দিগন্তব্যাপী মাঠ দেখা যায়!

শ্রীরামকৃষ্ণ অতিশয় সন্তুণ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর বললেন, "তুমি যে ঐটে বৃঝে ফেলেছ।—বেশ হয়েছে।"

র্মাণ—ঐটি শক্ত কিনা; পূর্ণব্রহ্ম হ'য়ে ঐট্যুকুর ভিতর কেমন ক'রে থাকেন, ঐটি বুঝা যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'তারে কেউ চিনলি না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন। কাণ্যালের বেশে) ফিরছে জীবের ঘরে ঘরে।'

মাণ-আর আপনি বলেছিলেন যীশরে কথা। গ্রীরামক্লম্ব্য-কি, কি?

र्भाग-यम् मिल्लाकत वाजात्न यौग्रत इति एतथ ভावसमाधि रह्याइल। আপনি দেখেছিলেন যে যীশরে মুর্ত্তি ছবি থেকে এসে আপনার ভিতর মিশে গেল।

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। তারপর আবার মণিকে বলিতেছেন -- "এই **य भना**य এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আছে-সব লোকের কাছে পাছে হালকামী করি।—না হ'লে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হ'য়ে যেত।" ঠাকুর দ্বিজর কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, "দ্বিজ এল না?"

মণি—বলেছিলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল ; কিন্তু কেন এল না, বলতে পারি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তার খুব অনুরাগ। আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে (অর্থাৎ সাজ্গোপাজ্গের মধ্যে একজন হবে), না?

মণি—আজ্ঞা হাঁ, তাই হবে, তা না হ'লে এত অনুরাগ।

মণি মশারির ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন।

ঠাকুর একট্ব পাশ ফেরার পর আবার কথা কহিতেছেন। মানুষের ভিতর তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তোমার ঐ ঘর। আমার আগে রূপ দর্শন হ'ত না, এমন অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রূপ কম পড়ছে।

र्भाग-लीलात मध्या नतलीला विभ जाल लाहा।

শ্রীরামক্ষ্ণ-তা হ'লেই হ'ল :--আর আমাকে দেখছো!

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলিতেছেন যে, আমার ভিতর ঈশ্বর নররূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করিতেছেন ?

#### বিংশ খণ্ড

#### শ্ৰীশ্ৰীবিজয়া দশমী দিৰসে ভত্তসঙগ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্রকুরের বাটীতে ভক্তসংগ্য

শ্রীশ্রীবিজয়া দশমী। ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ খৃণ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্কুরের বাটীতে আছেন। শরীর অস্কুথ—কলিকাতায় চিকিংসঃ করিতে আসিয়াছেন। ভক্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই—তাঁহারা নিজেদের বাটী হইতে যাতায়াত করেন।

### [স্বরেন্দ্রের ডব্রি—'মা হদয়ে থাকুন']

শাঁতকাল সকাল বৈলা ৮টা। ঠাকুর অসমুস্থ, বিছানায় বসিয়া আছেন। কিন্তু পণ্ডমবষীয়ে বালকের মত, মা বই কিছ্ম জানেন না। সমুরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। নবগোপাল, মাণ্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। সমুরেন্দ্রের বাটীতে দ্মুগাপ্জা হইয়াছিল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের প্রতিমা দর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিজয়া, তাই সমুরেন্দ্রের মন খারাপ হইয়াছে।

স্বরেন্দ্র—বাড়ি থেকে পালিয়ে এলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারকে)—তা হ'লেই বা। মা হদয়ে থাকুন!

স্বরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুর স্বরেন্দ্রকে দেখিতে দেখিতে অগ্র্বসর্জন করিতেছেন। মাণ্টারের দিকে তাকাইয়া গদগদম্বরে বলিতেছেন, কি ভক্তি! আহা, এর যা ভক্তি আছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ—কাল ৭টা ৭॥টার সময় ভাবে দেখ্লাম, তোমাদের দালান। ঠাকুর প্রতিমা রহিয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্মিয়। এখানে ওখানে এক হ'য়ে আছে। যেন একটা আলোর স্লোত দ্ব' জায়গার মাঝে বইছে!—এবাড়ি আর তোমাদের সেই বাডি!

স্বরেন্দ্র—আমি তখন ঠাকুর দালানে মা মা ব'লে ডাকছি, দাদারা ত্যাগ ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো মা বললেন, 'আমি আবার আসবো।'

#### [ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদ্গীতা]

বেলা এগারটা বাজিবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মণি হাতে আঁচাবার জল দিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অস্থ হয়েছে। সাত্ত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই? তুমি গীতা পড় না?

মণি--আজ্ঞা হাঁ, যুক্তাহারের কথা আছে। সাত্তিক আহার রাজসিক আহার, তার্মাসক আহার। আবার সাত্তিক দয়া, রাজসিক দয়া, তার্মাসক দয়া। সাত্তিক অহং ইত্যাদি সব আছে।

শ্রীরামকুষ−গীতা তোমার আছে?

র্মাণ-আজ্ঞা, আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ওতে সর্বশাস্ত্রের সার আছে।

র্মাণ – আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে: আপনি যেমন বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া—জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম', ধ্যান।

প্রীরামক্ষ কর্মযোগ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল ভগবানে সমপ্র করা।

মণি– আজ্ঞা, দেখেছি, ওতে আছে। কর্ম আবার তিন রক্মে করা যেতে পারে, আছে।

গ্রীরামকৃষ্ণ-কি কি রকম?

মণি--প্রথম--জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয়-- লোকশিক্ষার জন্য। ততীয়--স্বভাবে।

ঠাকুর আচমনান্তে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ मिरलन ।

#### দ্বিতীয় পরিচ্চেদ

#### শ্ৰীবামকৃষ্ণ Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ

ঠাকুর মাণ্টারের সহিত ডাক্তার সরকারের কথা কহিতেছেন। পূর্বীদনে ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার ডাক্তারের কাছে গিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তোমার সংগ কি কি কথা হ'লো?

মাণ্টার—ডাক্তারের ঘরে অনেক বই আছে। আমি একথানা বই সেখানে ব'সে ব'সে পড় ছিলাম। সেই সব প'ড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। Sir Humphrey Davy-র বই। তাতে অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে।

শ্রীরামকুষ্ণ-বটে? তমি কি কথা বলেছিলে?

মাণ্টার-একটি কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মান্ত্র ব্রুতে পারে না (Divine Truth must be made human Truth to be appreciated by us) । তাই অবতারাদির প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঃ, এ সব ত বেশ কথা!

মান্টার—সাহেব উপমা দিয়েছে, ষেমন স্থের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু স্থের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বেশ কথা, আর কিছ্ আছে?

মাণ্টার--আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ'লো ত সবই হ'য়ে গেল। মাষ্টার-সাহেব আবার স্বংন দেখেছিলেন রোমানদের দেবদেবী।

শ্রীরামকৃষ্ণ—এমন সব বই হয়েছে? তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ করছেন। আর কিছ্ব কথা হ'লো?

## [শ্রীরামকৃষ্ণ ও 'জগতের উপকার' বা কর্মযোগ]

মান্টার—ওরা বলে জগতের উপকার করবো। তাই আমি আপনার কথা বল্লাম।

গ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—িক কথা?

মান্টার—শশ্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলেছিলো, 'আমার ইচ্ছা যে, টাকা দিয়ে কতকগৃলি হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, ন্কুল, এই সব ক'রে দিই; হ'লে অনেকের উপকার হবে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই বলল্ম, 'যদি ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তখন তুমি কি বলবে, আমাকে কতকগৃলি হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, ন্কুল ক'রে দাও।' আর একটি কথা বললাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ, থাক আ**লাদা আছে, যা**রা কর্ম করতে আ**সে। আর** বিং কথা ?

মাষ্টার—বললাম, কালী দর্শন যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল কাঙগালী বিদায় করলে কি হবে? বরং যো সো ক'রে একবার কালী দর্শন ক'রে লও:—তার পর যত কাঙগালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় ক'রো।

শ্রীরামকৃষ্ণ-- আর কিছু কথা হ'লো?

#### ি ঠাকুর শ্রীরামকৃঞ্চের ভক্ত ও কামজয়

মাণ্টার—আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন, এই কথা হ'লো। ডাক্তার তখন বললে, 'আমারও কামটাম উঠে গেছে, জানো?' আমি বললাম, আপনি তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন বলছেন তাতো আশ্চর্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্যন্ত তাঁর কাছে থেকে ইন্দ্রিয় জয় হচ্ছে, এই আশ্চর্য! তার পর আমি বললাম, আপনি যা গিরিশ ছোষকে বলেছিলেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—কি বলেছিলাম?

মাণ্টার—আপুনি গিরিশ ঘোষকে বলেছিলেন, 'ডাক্তার তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নাই।' সেই অবতারের কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ত্মি অবতারের কথা তাকে (ডাক্তারকে) বলবে। **অবতার**-**র্যান তারণ করেন।** তা দশ অবতার আছে. চব্দিশ অবতার আছে আবার অসংখ্য অবতার আছে।

## মিদ্যপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ

মাল্টার-গিরিশ ঘোষের ভারী খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, গিরিশ ঘোষ কি সব মদ ছেডেছে? তার উপর বড় চোখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ--তমি গিরিশ ঘোষকে ও কথা বলেছিলে?

মান্টার--আজ্ঞা হাঁ, বলেছিলাম। আর সব মদ ছাড়বার কথা।

গ্রীরামক্ষ-সে কি বললে?

মাষ্টার—িতনি বললেন, তোমরা যে কালে বলছো সেকালে ঠাকুরের কথা বলে মানি-কিন্তু আর জোব ক'রে কোনও কথা বলবো না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দের সহিত)—কালীপদ বলেছে, সে একেবারে সব ছেড়েছে।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ নিতলোলা যোগ

[ Identity of the Absolute or the Universal Ego and the Phenomenal World 1

বৈকাল হইয়াছে, ডাক্তার আসিয়াছেন। অমৃত (ডাক্তারের ছেলে) ও হেম, ডাক্তারের সংগ্র আসিয়াছেন। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরাও উপস্থিত আছেন। ঠাকুর নিভূতে অমাতের সংখ্য কথা কহিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার কি ধ্যান হয় ?" আর বলিতেছেন,—"ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান ? মনটি হ'রে যায় তৈল ধারার ন্যায়। এক চিন্তা, ঈন্বরের; অন্য কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না।" এইবার ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

প্রীরামকৃষ্ণ (ডান্ডারের প্রতি)—তোমার ছেলে অবতার মানে না। তা বেশ। नाই वा मान्ता।

"তোমার ছেলেটি বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে মন সেই তো

মান্ষ। মান্ষ—আর মানহ্ম। যার হাঁশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিড জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য—সেই মানহাঁশ। তা অবতার মানে না, তাতে দোষ কি?

"ঈশ্বর; আর এ সব জীব জগং, তাঁর ঐশ্বর্য। এ মানলেই হ'লো। যেমন বড় মানুষ আর তার বাগান।

"এ রকম আছে, দশ অবতার—চব্দিশ অবতার,—আবার অসংখ্য অবতার। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই ত আমার মত।

"আর এক আছে, যা কিছ্ব দেখছো এ সব তিনি হয়েছেন। যেমন বেল,— বিচি, খোলা, শাঁস তিন জড়িয়ে এক। **যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা** তাঁরই নিত্য। নিত্যকে ছেড়ে শ্বধ্ব লীলা ব্বধা যায় না। লীলা আছে ব'লেই ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পেশছান যায়।

"অহং বৃদ্ধি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লীলা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। নোত নেতি ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পেণছান যেতে পারে। কিন্তু কিছু ছাড়বার যো নাই। যেমন বললাম,—বেল।"

ডাক্তার-ঠিক কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কচ নিবিকিল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভংগ হচ্ছে একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বললেন, দেখছি যে জগৎ যেন তাঁতে জ'ড়ে রয়েছে! তিনিই পরিপ্রণ'! যা কিছ্ম দেখছি সব তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্টা ফেল্বো, কোন্টা লব, ঠিক করতে পাছি না।

"কি জানো—নিত্য আর লীলা দর্শন ক'রে, দাস ভাবে থাকা। হন্মান সাকার নিরাকার সাক্ষাংকার করেছিলেন। তার পরে, দাস ভাবে—ভঙ্কের ভাবে—ছিলেন।"

মণি (স্বগতঃ)—নিত্য আর লীলা দ্বই নিতে হবে। জার্মানিতে বেদানত যাওয়া অর্বাধ ইউরোপীয় পণিডতদের কাহারও কাহারও এই মত। কিন্তু ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ—কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ—না হ'লে নিত্য লীলার সাক্ষাংকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসন্তি। এইট্বুকু হেগেল প্রভৃতি পশিডতদের সংগা বিশেষ তফাত দেখছি।

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

#### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ

[ Reconciliation of Free Will and Predestination ]

ডাঙার বলছেন, ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তার আমাদের সকলের আত্মা (Soul) অনুন্ত উন্নতি করবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা তিনি মানতে চাহিতেছেন না। তাই অবতার মানছেন না।

ডাপ্তার 'Infinite Progress! তা যদি না হ'লো তা হ'লে পাঁচ বছর সাত বছর আর বে'চেই বা কি হবে! গলায় দড়ি দেবো!

"অবতার আবার কি! যে মান্য হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ, তবে Reflection of God's light (ঈশ্বরের জ্যোতি) মান্যে প্রকাশ হ'য়ে থাকে তা মানি।

গিরিশ (সহাস্যো)—আপনি God's Light দেখেন নি—

ডান্তার উত্তর দিবার পূর্বে একটা ইতস্ততঃ করিতেছেন। কাছে একজন বন্ধ্ব বিসয়াছিলেন—আন্তে আস্তে কি বলিলেন।

ডাক্তার--আপনিও ত প্রতিবিশ্ব বই কিছ, দেখেন নাই।

গিরিশ—I see it! I see the Light! শ্রীকৃষ্ণ যে অবতার Prove (প্রমাণ) করবো--তা না হ'লে জিব কেটে ফেলবো।

## [ विकाती रत्नागीतरे विठात-भूप ब्लाटन विठात वन्ध रय |

শ্রীরামকৃষ্ণ—এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছ ই নয়।

"এ সব বিকারের রোগার খেয়াল। বিকারের রোগা বলেছিল,—এক জালা জল খাব, এক হাঁড়ি ভাত খাব! বিদ্যি বললে, আচ্ছা আচ্ছা খাবি। পথ্য পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে।

"যতক্ষণ কাঁচা ঘি, ততক্ষণই কলকলানি শোনা যায়। পাকা হ'লে আর শব্দ থাকে না। যার যেমন মন, ঈশ্বরকে সেইর্প দেখে। আমি দেখেছি, বড়মান্বের বাড়ির ছবি—কুয়ীন্-এর ছবি—এই সব আছে। আবার ভরের বাড়ি—ঠাকুরদের ছবি!

"লক্ষ্মণ বলেছিলেন, রাম, যিনি স্বরং বশিষ্ঠদেব, তাঁর আবার প্রশোক! রাম বললেন, ভাই যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। যার আলো বোধ আছে, তাঁর অন্ধকার বোধও আছে। তাই জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। ঈশ্বরকে বিশেষরূপে জানলে সেই অবন্ধা হয়। এরই নাম বিজ্ঞান।

"পায়ে কাঁটা ফ্টেলে আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এনে সেই কাঁটাটি তুলতে হয়। তোলার পর দ্বহাটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দ্বই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।

"পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়। যা বললম্ম, কাঁচা থাকলেই ঘিয়ের কলকলানি।"

ডাক্তার—পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসাগিরি কর্ছো কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা কর্ছে কেন? চুপ ক'রে থাক না কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—জল পিথর থাকলেও জল, হেল্লে দ্বল্লেও ৰজল, তরুপা হ'লেও জল।

## [Voice of God or Consience = মাহত নারায়ণ]

"আর একটি কথা। মাহুত নারায়ণের কথাই বা না শ্রনি কেন? গ্রন্থ শিষ্যকে ব'লে দিছলেন, সব নারায়ণ। পাগলা হাতী আসছিল। শিষ্য গ্রন্থাক্য বিশ্বাস ক'রে সেখানে থেকে সরে নাই। হাতীও নারায়ণ। মাহুত কিন্তু চে'চিয়ে বলছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যটি সরে নাই। হাতী তাকে আছাড় দিয়ে চলে গেল। প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বললে, 'কেন, গ্রন্থান যে বলেছেন—সব নারায়ণ!' গ্রন্থ বললেন, বাবা, মাহুত নারায়ণের কথা তবে শ্রন নাই কেন? তিনিই শ্রন্থ-মন শ্রন্থ-ব্রন্থি হ'য়ে ভিতরে আছেন। আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। আমি ঘর, তিনি ঘরণী। তিনিই মাহুত নারায়ণ।"

ডান্তার—আর একটি বলি; তবে কেন বল, এটা সারিয়ে দাও?

শ্রীরামকৃষ্ণ—যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইর্প হচ্ছে। মনে করে।
মহাসম্দ্র—অধঃ উধর্ব পরিপ্রেণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের
অন্তরে বাহিরে জল। কিন্তু না ভাগ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই
এই আমি-ঘট রেখে দিয়েছেন।

#### [ আমি কে?]

ডান্তার—তবে এই 'আমি' যা বলছ, এগ্নলো কি? এর ত মানে বলতে হবে। তিনি কি আমাদের সংশ্য চালাকি খেলছেন?

গিরিশ—মহাশয়, কেমন ক'রে জানলেন, চালাকি নয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—এই 'আমি' তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা—

তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা। রাজার ছেলে।—কিন্তু খেলা করছে— কেউ মন্দ্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হ'য়ে কোটাল কোটাল খেলছে!

(ডাক্তারের প্রতি)—"শোন! তোমার যদি আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে এই সব মানতে হবে। তাঁর দর্শন হ'লে সব সংশয় যায়।"

#### [Sonship and the Father—জ্ঞানযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ]

**ড়ান্তার—সব সন্দেহ যায় কই**?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার কাছে এই পর্যন্ত শানে যাও। তারপর বেশী কিছ্ব জান্তে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন তিনি এমন করেছেন।

"ছেলে ভিখারীকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া যদি দিতে হয় ত কর্তাকে জানাতে হয়। [ ডাস্তার চুপ করিয়া আছেন।

"আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছ্ বিচার করি, শোন। জ্ঞানীর মতে অবতার নাই। কৃষ্ণ অর্জ্রনকে বলেছিলেন,—তুমি আমাকে অবতার অবতার বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই—দেখবে এস। অর্জ্রন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। খানিক দ্রে গিয়ে অর্জ্রনকে বললেন, 'কি দেখতে পাচ্ছ?' অর্জ্রন বললেন, 'একটি বৃহৎ গাছ, কালো জাম থোলো থোলো হ'য়ে আছে।' গ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'ও কাল জাম নয়। আর একট্র এগিয়ে দেখ।' তখন অর্জ্বন দেখলেন, থোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে।' কৃষ্ণ বললেন, 'এখন দেখ্লে? আমার মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে!

"কবীর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপীদের হাততালিতে বানর নাচ নেচেছিলে!

"যত এগিয়ে যাবে ততই ভগবানের উপাধি কম দেখতে পাবে! ভক্ত প্রথমে দর্শন করলে দশভূজা। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখলে ষড়ভূজ। আরও এগিয়ে গিয়ে দেখল দ্বিভূজ গোপাল! যত এগ্নচ্ছে ততই ঐশ্বর্য কমে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে গেল, তখন জ্যোতিদর্শন কল্লে—কোনও উপাধি নাই।

"একট্ বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলকি দেখাতে এসেছিল। একট্ সরে যাওয়ার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খ্ব সাজগোজ—হাতে অস্ফ্রশস্ত্র। সভাসন্থ লোক আর রাজা বিচার কচ্ছে, এর ভিতর সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, সাজগোজ, অস্ফ্রশস্ত্রও সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে! কিনা, **রন্ধ সত্য, জগং মিথ্যা**—বিচার করতে গেলে কিছ**ুই** টেকে না।"

ডাক্তার—এতে আমার আপত্তি নাই।

## [ The World (ज्ञरताज) and the Scare-Crow ]

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে এ ভ্রম সহজে যায় না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল, তবু বুক দুড় দুড় করছে!

"চোর ক্ষেতে চুরি করতে এসেছে। খড়ের ছবি মান্বের আকার ক'রে রেখে দিয়েছে—ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢ্বকতে পারছে না। একজন কাছে গিয়ে দেখলে—খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে,—ভয় নাই। তব্ব ওরা আসতে চায় না—বলে ব্বক দ্বড় দ্বড় করছে! তখন ভূ'য়ে ছবিটাকে শ্বহয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছ্ব নয়, এ কিছ্ব নয়, 'নেতি' 'নেতি'।"

ডাক্তার—এ সব বেশ কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ! কেমন কথা?

ডাক্তার--বেশ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-একটা 'Thank you' দাও।

ডাক্তার—তুমি কি ব্রথছো না, মনের ভাব? আর কত কণ্ট ক'রে তোমায় এখানে দেখতে আসছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না গো, মুখের জন্য কিছ্ বল। বিভীষণ লংকার রাজা হ'তে চায় নাই—বলেছিলো, রাম তোমাকে পেয়েছি আবার রাজা হ'য়ে কি হবে! রাম বললেন, বিভীষণ! তুমি মুখিদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার কি ঐশ্বর্য হলো? তাদের শিক্ষার জন্য রাজা হও।

ডাক্তার—এথানে তেমন মূর্খ কই?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাহাস্যে)—না গো, শাঁকও আছে আবার গেণ্ড় গ্র্গ্লিও আছে। (সকলের হাস্য)।

#### পঞ্চম পরিচেছদ

#### প্রেষ-প্রকৃতি—অধিকারী

ডাক্তার ঠাকুরের জন্য ঔষধ দিলেন—দ্বটি Globule; বলিতেছেন, এই দ্বটি গ্বলি দিলাম—প্ররুষ আর প্রকৃতি। (সকলের হাস্য)।

প্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পর্বর্ষ সেখানেই প্রকৃতি, যেখানে প্রকৃতি সেখানেই পর্বর্ষ।

আজ বিজয়া। ঠাকুর ডাক্তারকে মিষ্টমন্থ করিতে বলিলেন। ভক্তেরা মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন।

ডান্তার (থাইতে থাইতে)—থাবার জন্য 'Thank you' দিচ্ছি। তুমি ষে অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে 'Thank you' মুখে বলবো কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তাঁতে মন রাখা। আর কি বলবাে? আর একট্ব একট্ব ধ্যান করা। (ছােট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ঈশ্বরে একেবারে লীন হ'য়ে যায়। যে সব কথা তােমায় বলছিলাম।—

ডাক্তার—এদের সব বলো।

শ্রীরামকৃষ্ণ যার যা পেটে সয়। ওসব কথা কি সন্বাই নিতে পারে? তোমাকে বললাম, সে এক। মা বাড়িতে মাছ এনেছে। সকলের পেট সমান নয়। কার্কে পোলোয়া ক'রে দিলে, কার্কে আবার মাছের ঝোল। পেট ভাল নয়। (সকলের হাস্য)।

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া। ভক্তেরা সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে সাঘ্টাণ্য প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে পরস্পর কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অস্থ, সব ভূলাইয়া দিয়াছেন! প্রেমালিণ্যন ও মিণ্টম্থ অনেকক্ষণ ধরিয়া হইতেছে। ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাল্টার ও আরও দ্বার্চারিট ভক্ত বসিয়া আছেন। ঠাকুর আনন্দে কথা কহিতেছেন। ডাক্তারের কথা পড়িল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ডাক্তারকে আর বেশী কিছ্ব বলতে হবে না।

"গাছটা কাটা শেষ হ'য়ে এলে, যে ব্যক্তি কাটে সে একট্র সরে দাঁড়ায়। খানিকক্ষণ পরে গাছটা আপনিই পড়ে ধায়।"

ছোট নরেন (সহাস্যে)—সবই Principle!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারকে)—ডান্ডার অনেক বদলে গেছে না?

মান্টার—আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতব্দিধ হ'য়ে পড়েন। কি ঔষধ দিতে হবে আদপেই সে কথা তোলেন না। আমার মনে ক'রে দিলে তবে বলেন, হাঁ হাঁ ঔষধ দিতে হবে।

বৈঠকখানা ঘরে ভক্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতেছিলেন।

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহার৷ ফিরিয়া আসিলে পর ঠাকুর বালতেছেন,—"তোমরা গান গাচ্ছিলে,—তাল হয় না কেন? কে একজন বেতালসিন্ধ ছিল—এ তাই!" (সকলের হাস্য)

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আসিয়াছেন। খুব সাজগোজ, আর চক্ষে চশমা। ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, শ্লেটওলা জামা পরা। চলবার যে ঢং। এক একবার শ্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর খ্লে দেয়—আবার এদিক-ওদিক চায়,—কেউ দেখছে কি না। চলবার সময় কাকাল ভাগা। (সকলের হাস্য)। একবার দেখিস্না।

"ময়্র পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গ্রুলো বড় নোংরা! (সকলের হাস্য)। উট বড় কুংসিত,—তার সব কুংসিত।"

নরেনের আত্মীয়—কিন্তু আচরণ ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাল। তবে কাঁটা ঘাস খায়—মুখদে রক্ত পড়ে, তব্ও খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে!

#### একবিংশ খণ্ড

## শ্যামপ্রকুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় শ্যামপ্রকুর বাটীতে ভরসংগা

শ্রুবার আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্তিক; ৩০শে অক্টোবর ১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্রকৃরে চিকিংসার্থে আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে আছেন; বেলা ৯টা; মাষ্টারের সহিত একাকী কথা কহিতেছেন; মাষ্টার ডাক্তার সরকারের কাছে গিয়া পীড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন। ঠাকুরের শরীর এত অস্কৃথ;—কিন্তু কেবল ভন্তদের জন্য চিন্তা!

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি, সহাস্যে)—আজ সকালে পূর্ণ এসেছিল। বেশ স্বভাব। মণীন্দ্রের প্রকৃতি ভাব। কি আশ্চর্য! চৈতনাচরিত পড়ে ঐটি মনে ধারণা হয়েছে—গোপীভাব, সখীভাব; ঈশ্বর প্রের্ষ আর আমি যেন প্রকৃতি।

মাণ্টার---আজ্ঞা হাঁ।

পূর্ণ চন্দ্র স্কুলের ছেলে, বয়স ১৫-১৬। পূর্ণ কে দেখিবার জন্য ঠাকুর বড় ব্যাকুল হন, কিন্তু বাড়িতে তাহাকে আসিতে দেয় না। দেখিবার জন্য প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন য়ে, একদিন রাত্রে তিনি দক্ষিণেশ্বর হইতে হঠাং মান্টারের বাড়িতে উপস্থিত। মান্টার পূর্ণ কৈ বাড়ি হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়া দেখা করাইয়া দিয়াছিলেন। ঈশ্বরকে কির্পে ডাকিতে হয়,—তাহার সহিত এইরপ অনেক কথা-বার্তার পর—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যান।

মণীন্দের বয়সও ১৫।১৬ হইবে। ভত্তেরা তাঁহাকে খোকা বালিয়া ডাকিতেন, এখনও ডাকেন। ছেলেটি ভাগবানের নাম গ্রন্গান শ্রনিলে ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য করিত।

## দ্বিতীয় পরিছেদ ডাক্তার ও মান্টার

বেলা ১০টা-১০॥টা। ডাক্টার সরকারের বাড়ি মান্টার গিয়াছেন। রাস্তার উপর দোতলার বৈঠকখানার ঘরের বারান্দা, সেইখানে ভাক্টারের সঙ্গে কাষ্টাসনে বিসয়া কথা কহিতেছেন। ডাক্টারের সম্মুখে কাঁচের আধারে জল, তাহাতে লাল মাছ খেলা করিতেছে। ডাক্টার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া দিতেছেন। এক-একবার ময়দার গর্মাল পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়্ই পাখীদের আহারের জন্য ফেলিয়া দিতেছেন। মান্টার দেখিতেছেন।

ডাক্তার (মাণ্টারের প্রতি সহাস্যে)—এই দেখ, এরা (লাল মাছ) আমার দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু উদিকে যে এলাচের খোসা ফেলে দিইছি তা দেখে নাই। তাই বলি, শ্ব্ধ ভক্তিতে কি হবে, জ্ঞান চাই। (মাণ্টারের হাস্য়)। ঐ দেখ চড়্বই পাখী উড়ে গেল; ময়দার গ্রাল ফেলল্ম, ওর দেখে ভয় হ'লো। ওর ভক্তি হলো না, জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার জিনিস।

ডাক্তার বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বসিলেন। চতুর্দিকে আলমারীতে স্ত্পাকার বই। ডাক্তার একট্র বিশ্রাম করিতেছেন। মান্টার বই দেখিতেছেন ও এক-একখানি লইয়া পড়িতেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পড়িতেছেন—Canon Farrar's Life of Jesus.

ডান্তার মাঝে মাঝে গণ্প করিতেছেন। কত কণ্টে হোমিওপ্যাথিক হিম্পট্যাল্ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়িতে বলিলেন আর বলিলেন যে, "ঐ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের 'ক্যালকাটা জার্ণাল্ অব মেডিসিন'-এ পাওয়া যাইবে।" ডাক্তারের হোমিওপ্যাথির উপর খ্ব অনুরাগ।

মাণ্টার আর একখানি বই বাহির করিয়াছেন, Munger's New Theology। ভারার দেখিলেন।

ডাক্তার—Munger বেশ যুক্তি বিচারের উপর সিম্ধানত করেছে। এ তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, কি বৃশ্ধ বলেছে, কি যীশ্যেক্ট বলেছে,—
তাই বিশ্বাস করতে হবে,—তা নয়।

মাণ্টার (সহাস্যো)—চৈতনা, বৃদ্ধ, নয়; তবে ইনি (Munger)। ডাক্তার—তা তুমি যা বল।

মান্টার—একজন ত কেউ বলছে। তা হ'লে দাঁড়ালো ইনি। (ডাক্তারের হাস্য)।

ভাক্তার গাড়িতে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঞ্জে সঞ্জে উঠিয়াছেন। গাড়ি শ্যামপ্রকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। দুইজনে গল্প করিতে করিতে যাইতেছেন। ডান্তার ভাদ্বড়ীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখিতে আসেন; তাঁহারই কথা পড়িল।

মান্টার (সহাস্যে)--আপনাকে ভাদ্বড়ী বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে।

ডাক্তার-- সে কি বক্ষ?

মান্টার মহাত্মা, সংক্ষ্য শরীর, এসব আপনি মানেন না। ভাদ্বড়ী মহাশ্য় বোধ হয় 'থিয়সফিস্ট্। তা ছাড়া, আপনি অবতার লীলা মানেন না। তাই তিনি বর্ঝি ঠাটা ক'রে বলেছেন, এবার ম'লে মানুষ জন্ম ত হবেই না; কোনও জ্লীব জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না! ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যদি কথনও মানুষ হন!

ডাক্তার--ও বাবা!

মান্টার—আর বলেছেন, আপনাদের যে Science নিয়ে জ্ঞান সে মিথ্যা জ্ঞান। এই আছে, এই নাই। তিনি উপমাও দিয়েছেন। যেমন দুটি পাতক্য়া আছে। একটি পাতক্য়ার জল নীচের Spring থেকে আসছে; দ্বিতীয় পাতক্য়ার Spring নাই, তবে বর্ষার জলে পরিপূর্ণ হয়েছে। সে জল কিন্তু বেশীদিন থাকবার নয়। আপনার Science-এর জ্ঞানও বর্ষার পাতক্য়ার জলের মতো শ্রকিয়ে যাবে।

ডাক্তার (ঈষং হাসিয়া)—বটে।

গাড়ি কর্শ ওয়ালিস্ স্ট্রীটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার সরকার শ্রীয<sub>ু</sub>ক্ত প্রতাপ ডাক্তারকে তুলিয়া লইলেন। তিনি গতকল্য ঠাকুরকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

# ভৃতীয় পরিচ্ছেদ ডান্তার সরকারের প্রতি উপদেশ—আলীর ধ্যান

ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বাসিয়া আছেন,—কয়েকটি ভক্তসঙ্গে। ডাক্তার সরকার এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

ডান্তার (শ্রীরামকুষ্ণের - প্রতি)—আবার কাশি হয়েছে? (সহাস্যে) তা কাশীতে যাওয়া ত ভাল (সকলের হাস্য)।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যো)—তাতে ত মুন্তি গো! আমি মুন্তি চাই না, ভব্তি চাই। (ডাক্তার ও ভব্তেরা হাসিতেছেন)।

শ্রীবৃত্ত প্রতাপ, ডান্তার ভাদ্বড়ীর জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে দেখিয়া ভাদ্বড়ীর গুলগান করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (গ্রতাপকে) - আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন! ঈশ্বর-চিন্তা, শুন্ধাচার, আর নিরাকার-সাকার সব ভাব নিয়েছেন।

মাষ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইউপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। তিনি ছোট নরেনকে আন্তে আন্তে—অথচ ঠাকুর যাহাতে শ্রনিতে পান—এমন ভাবে বালতেছেন, "ইটপাটকেলের কথাটি ভাদ্বড়ী কি বলেছেন মনে আছে?"

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, ডাক্তারের প্রতি)—আর তোমার কি বলেছেন জান। তুমি এ সব বিশ্বাস করো না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ করতে হবে। (সকলের হাস্য)।

ডান্তার (সহাস্যে)—ইটপাটকেল থেকে আরুল্ড ক'রে অনেক জল্মের পর র্যাদ মান্ত্র হই, আবার এখানে এলেই ত ইটপাটকেল থেকে আবার আরুল্ড। (ডাক্তারের ও সকলের হাস্য)।

ঠাকুর এত অস্কথ, তব্ও তাঁহার ঈশ্বরীয় ভাব হয় ও তিনি ঈশ্বরের কথা সর্বদা কন, এই কথা হইতেছে।

প্রতাপ—কাল দেখে গেলাম **ভারাবন্ধা।** 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সে আপনি হ'য়ে গিয়েছিল; বেশী নয়।

ডাক্তার-কথা আর ভাব এখন ভাল নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্টারের প্রতি)—কাল যে ভাবাবস্থা হরেছিল, তাতে তোমাকে দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকর—কিন্তু মজক একেবারে শাস্ক্র, আনন্দরস পার নাই। (প্রতাপের প্রতি) ইনি (ডাক্টার) যদি একবার আনন্দ পান, অধঃ উধর্ব পরিপূর্ণ দেখেন। আর আমি যা বলছি তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা বলে তা ঠিক নয়, এ সব কথা তা হ'লে আর বলেন না—আর হাঁক মাাক লাঠিমারা কথাগ্রলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না!

#### | कौबरनद উल्म्या-भूवंकथा-नाःहोद উপদেশ |

ভক্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হ**ইয়া** ডান্তার সরকারকে বলিতেছেন—

"মহীন্দ্রবাব্—িক টাকা টাকা করছো! মাগ, মাগ!—মান, মান! করছো! ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হ'য়ে ঈশ্বরেতে মন দাও!—ঐ আনন্দ ভোগ করো।

ডান্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীর ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলতো। জলে জল, অধঃ উধর্ব পরিপ্রণ! জীব বেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাতার দিচ্ছে। ঠিক ধ্যান হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখবে। "জ্ঞানত সম্প্রে, জলেরও অবধি নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে—অন্তরে বাহিরে সেই পরমান্মা। তবে ঘটটি কি ? ঘট আছে ব'লে জল দুই ভাগ দেখাছে, অন্তর বাহির বোধ হচ্ছে। 'আমি' ঘট থাকলে এই বোধ হয়। ঐ 'আমিটি' যদি যায়, তা হ'লে যা আছে তাই, মুখে বলবার কিছু নাই।

"জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? **অনন্ত আকাশ**, তাতে পাখী আনন্দে উড়ছে, পাখা বিস্তার ক'রে। **চিদাকাশ**, আত্মা পাখী। পাখী খাঁচায় নাই, **চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না।**"

ভক্তেরা অবাক হইয়া এই ধ্যান-যোগ কথা শর্নাতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রতাপ (সরকারের প্রতি)—ভাবতে গেলে বটে সব ছায়া।

ডাক্তার—ছায়া যদি বললে, তবে তিনটি চাই। সূর্য. বস্তু আর ছায়া। বস্তু না হ'লে ছায়া কি! এদিকে বলছো God real আবার Creation unreal! Creation real।

প্রতাপ—আছো, আরশিতে যেমন প্রতিবিশ্ব, তেমনি মনর্প আরশিতে এই জগং দেখা যাছে।

ডাক্তার-একটা বস্তু না থাকলে কি প্রতিবিশ্ব?

**নরেন—কেন, ঈশ্বর বৃষ্তু!** । ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন।

## [ स्थार केंडना ও Science—नेन्दबरे कर्जा ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডাক্তারের প্রতি)—একটা কথা তুমি বেশ বলছো। ভাবাবস্থা যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলেনি। তুমিই বলেছো।

"শিবনাথ বলেছিল, বেশী ঈশ্বর-চিন্তা করলে বেহেড হ'য়ে যায়। বলে জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা ক'রে অচৈতন্য হয়। বোধন্বর্প, যাঁর বোধে জগৎ বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ!

আর তোমার Science—এটা মিশলে ওটা হয়; ওটা মিশলে এটা হয়; ওগ্নলো চিন্তা করলে বরং বোধশন্ন্য হ'তে পারে, কেবল জড়গ্নলো ঘে'টে!" ডাক্তার—ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মণি তবে মান্ধে আরও স্পণ্ট দেখা যায়। আর মহাপ্রেষে আরও বেশী দেখা যায়। মহাপ্রেষ্ বেশী প্রকাশ।

ডাক্তার– হাঁ, মান্বেতে বটে।

<sup>\*</sup> CF. Shelley's Skylark.

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন হয়েছে, হাত-পা-শব্বীর নড়ছে! বলে শব্বীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভিতরে যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে অণ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল!

"হাঁড়িতে ভাত ফ্রটছে। আল্ব-বেগ্রন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আল্ব-বেগ্রনগ্রলো আপনি নাচ্ছে। জানে না যে, নীচে আগ্রন আছে! মান্ষ বলে, ইন্দিয়েরা আপনা-আপনি কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বর্প আছে তা ভাবে না!

ডাক্তার সরকার গাত্রোত্থান করিলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ করিবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন।

ডান্তার- বিপদে মধ্সদেন। সাধে 'তু'হ্ব তু'হ্ব' বলায়। গলায় ঐটি হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বলো, এখন ধ্নুনুৱীর হাতে পড়েছে।, ধ্নুনুৱীকে বলো। তোমারই কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ কি আর বলবো।

ডাক্তার -কেন বলবে না? তাঁর কোলে রয়েছি, কোলে হাগছি আর ব্যায়রাম হ'লে তাঁকে বলবো না তবে কাকে বলবো?

শ্রীরামকৃষ্ণ--ঠিক ঠিক। এক একবার বলি। তা--হয় না।

ডান্তার—আর বলতেই বা হবে কেন, তিনি কি জানছেন না?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে 'হো আল্লা' 'হো আল্লা' ব'লে চীংকার ক'রে ডাকছিল। তাকে একজন লোক বললে, তুই আল্লাকে ডাক্ছিস তা অতো চে'চাচ্ছিস কেন? তিনি যে পি'পড়ের পায়ের নৃপ্রে শ্নতে পান!

## | यागीत नक्रन-यागी अन्जर्भ चन्त्रमान केक्न ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খাব কাছে দেখে। হৃদয়ের মধ্যে দেখে।

"কিল্ডু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহিরের জিনিস থেকে মন সরে আসবে। ভক্তমালে এক ভক্তের (বিল্বমঙ্গলের) কথা আছে। সে বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক রাত্রে যাছে। বাড়িতে বাপ-মায়ের প্রান্ধ হয়েছিল তাই দেরী হয়েছে। প্রান্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে ব'লে হাতে ক'রে লয়ে যাছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাছে, কোনখান দিয়ে যাছে, এ সব কিছু হুশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষ্ব ব্জে ঈশ্বর-চিন্তা কছিল, তাঁর গায়ে পা দিয়ে চলৈ যাছে। যোগী রাগ ক'রে ব'লে উঠলো, 'কি তুই দেখতে পাছিল না? আমি ঈশ্বরকে চিন্তা

করছি, তুই গায়ের উপর পা দিয়ে চলে যাচ্ছিস?' তথন সে লোকটি বললে, আমায় মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞানা করি, বেশ্যাকে চিন্তা ক'রে আমার হ'শ নাই, আর আপনি ঈন্বর-চিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের হ'শ আছে! এ কি রকম ঈন্বর-চিন্তা। সে ভক্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক'রে ঈন্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমি আমার গ্রের্, তুমিই শিখিয়েছ কি রকম ঈন্বরে অন্রাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে ত্যাগ করেছিল।"

ডাক্তার-এ তান্তিক উপাসনা। জননী রমণী।

## লোকশিকা দিবার সংসারীর অন্ধিকার

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখ, একটা গলপ শোনো। একজন রাজা ছিল। একটি পশ্চিতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শনুনতো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর পশ্চিত রাজাকে বলতো রাজা ব্রেছে? রাজাও রোজ বলতো, তুমি আগে বোঝা! ভাগবতের পশ্চিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে যে, রাজা রোজ এমন কথা বলে কেন! আমি রোজ এত ক'রে বোঝাই আর রাজা উল্টে বলে, তুমি আগে বোঝো! একি হলো! পশ্চিতটি সাধন-ভজন করতো। কিছ্বদিন পরে তাঁর হৃশ হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব—গৃহ পরিবার, ধন, জন, মান-সম্ভ্রম সব অবস্তু। সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে ব'লে গেল যে, রাজাকে ব'লো যে এখন আমি ব্রেছি।

আর একটি গলপ শোনো। একজনের একটি ভাগবতের পণ্ডিত দরকার হরেছিল,—'পশ্ডিত এসে রোজ শ্রীমশ্ভাগবতের কথা বলবে। এখন ভাগবতের পশ্ডিত পাওয়া ষাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক বললে, তবে বেশ হয়েছে,—তাঁকে আনো। লোকটি বল্লে, একট্ব কিন্তু গোল আছে। তার কয়খানা লাশ্গল আর কয়টা হেলে গর্বু আছে—তাদের নিয়ে সমস্ত দিন থাকতে হয়, চাষ দেখতে হয়, একট্বও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পশ্ডিত দরকার সে বললে, ওহে, যার লাশ্গল আর হেলে গর্বু আছে. এমন ভাগবতের পশ্ডিত আমি চাচ্ছি না,—আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে. আর আমাকে হরি-কথা শ্বনাতে পারেন। (ডাজারের প্রতি) ব্রথলে?

ডান্তার চুপ করে রহিলেন।

## [ শ্ৰ্ম পাণ্ডিত্য ও ডাক্টার ]

শ্রীরামকৃষ্ণ-কি জান, শৃথ্য পাশ্ডিত্য কি হবে? পশ্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে-বেদ, প্রোণ, তন্তা। কিন্তু শৃথ্য পাশ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদি **থাকে, তবে তার কথা শন্নতে পারা যায়।** যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

"গীতা পড়লে কি হয়? দশবার 'গীতা গীতা' বললে যা হয়। 'গীতা গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামিনী-কাণ্ডনে আর্সান্ত যার ত্যাগ হ'য়ে গেছে, যে ঈশ্বরেতে ষোল আনা ভব্তি দিতে পেরেছে, সেই গীতার মর্ম ব্রুঝেছে। গীতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হলো।"

ডাক্তার—'ত্যাগী' বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়।

মণি—তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরুকে বলেছিলেন। ঠাকুব পেনিটিতে মহোংসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্ধাতু ঘঙ্ 'তাগ' হয়, তার উত্তর ইন্ প্রতায় করলে তাগী হয়, ত্যাগীও তাগী এক মানে।

ডাক্তার আমায় একজন রাধা মানে বলেছিল। বললে, রাধা মানে কি জানো ? কথাটা উল্টে নাও অর্থাৎ 'ধারা, ধারা'। (সকলের হাস্যা)।

(সহাস্যে)--"আজ 'ধারা' পর্যন্তই রহিল।

#### চতর্থ পরিচ্ছেদ

#### खेरिक खान वा Science

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাণ্টার বসিয়া আছেন ও একান্তে কথা হইতেছে। মাণ্টার ডাক্তারের বাড়িতে গিয়াছিলেন, সেই সব কথা হইতেছিল।

মান্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—লাল মাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হচ্ছিল, আর চড়্ই পাখীদের ময়দার গ্রিল। তা বলেন, 'দেখলে, ওরা এলাচের খোসা দেখেনি তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান চাই তবে ভক্তি। দুই-একটা চড়্ইও ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই, তাই ভক্তি হলো না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—ও জ্ঞানের মানে ঐহিক জ্ঞান—ওদের Science-এর জ্ঞান।

মাণ্টার—আবার বললেন, 'চৈডন্য ব'লে গেছে, কি বৃশ্ব ব'লে গেছে, কি বীশুখুন্ট ব'লে গেছে, তবে বিশ্বাস করবো! তা নয়!'

"এক নাতি হয়েছে,—তা বৌমার স্খ্যাতি করলেন। বললেন একদিনও বাড়িতে দেখতে পাই না, এমনি শাস্ত আর লক্ষাশীল—" শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রন্থা হচ্ছে। একেবারে অহৎকার কি যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার কথাতে অশ্রন্থা নেই।

#### পশ্বম পরিচ্ছেদ

#### অৰতীৰ্ণ শক্তি বা সদানন্দ

বেলা ৫টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতলার ঘরে বাসিয়া আছেন। চতুর্দিকে ভক্তেরা চুপ করিয়া বাসিয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগর্মল বাহিরের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। কোন কথা নাই।

মান্টার কাছে বসিয়া আছেন। তাঁহার সংগ্রে নিভূতে এক একটি কথা হইতেছে। ঠাকুর জামা পরিবেন—মান্টার জামা পরাইয়া দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি)—দ্যাখো, এখন আর বড় ধ্যান-ট্যান করতে হয় না। অখণ্ড একবারে বোধ হ'য়ে যায়। এখন কেবল দর্শন।

মান্টার চুপ করিয়া আছেন। ঘরও নিস্তব্ধ।

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একটি কথা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ- আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, আর আমায় দ্যাখে--কথা নাই, গান নাই: এতে কি দ্যাখে?

ঠাকুর কি ইণ্গিত করিতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ—তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তেরা অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে!

মান্টার উত্তর করিলেন—আজে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে শ্রনেছে, আর দ্যাথে—যা কথনও ওরা দেখতে পায় না—সদানন্দ বালক-দ্বভাব, নিরহঙকার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! সেদিন ঈশান মুখ্যের বাড়ি আপনি গিছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পায়চারি কচ্ছিলেন; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বললে, এমন 'সদানন্দ প্রেম' কোথাও দেখি নাই।

মাণ্টার আবার চুপ করিয়া রহিলেন। ঘর আবার নিস্তব্ধ! কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর আবার মৃদ্দুস্বরে মাণ্টারকে কি বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, ডান্ডারের কি রকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব কি বেশ নিচ্ছে?

মাষ্টার—এ অমোঘ বীজ কোথায় যাবে, একবার না একবার একদিক দিয়ে বেরোবে। সেদিনকার একটা কথায় হাসি পাচ্ছে।

গ্রীরামকৃষ্ণ--কি কথা?

মাণ্টার—সেদিন বলেছিলেন, যদ্ব মক্লিকের খাবার সময় কোন্ ব্যঞ্জনে ন্বন হ'য়েছে, কোন্ ব্যঞ্জনে হর্মান এ ব্ব্বতে পারে না; এত অন্যমনস্ক! কেউ যদি বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে ন্বন হয় নাই, তখন এগাঁ এগাঁ করে বলে, 'ন্বন হয় নাই' ডাক্তারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন কিনা যে, আমি এত অন্যমনস্ক হ'য়ে যাই। আপনি ব্বিয়ে দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয় চিন্তা করে অন্যমনস্ক, ঈশ্বর-চিন্তা ক'রে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-তগ্বলো কি ভাববে না?

মাষ্টার—ভাববেন বই কি। তবে নানা কাজ, অনেক কথা ভুলে যায়। আজকেও বেশ বললেন, তিনি যখন বললেন, 'ও তান্তিকের উপাসুনা।— জননী রমণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি কি বলল ম?

মান্টার—আপনি বললেন, হেলে গর্বওয়ালা ভাগবত পন্ডিতের কথা। (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আর বললেন, সেই রাজার কথা যে বলছিল, 'তুমি আগে বোঝ!' (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)।

"আর বললেন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনী-কাণ্ডন ত্যাগ,— কামিনী-কাণ্ডনে আসন্তি ত্যাগ। ডান্তারকে আপনি বললেন যে সংসারী হ'য়ে (ত্যাগী না হ'য়ে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে? তা তিনি ব্রুতে বোধ হয় পারেন নাই। শেষে 'ধারা' 'ধারা' ব'লে চাপা দিয়ে গেলেন।"

ঠাকুর ভত্তের জন্য চিল্তা করিতেছেন;—পূর্ণ বালক ভক্ত, তাঁহার জন্য। মণীন্দ্রও বালক ভক্ত; ঠাকুর তাঁহাকে পূর্ণের সঙ্গে আলাপ করিতে পাঠাইলেন।

#### ষণ্ঠ পরিচ্ছেদ

#### শ্ৰীরাধাকৃষ্ণতত্ত্বসংগে—'সৰ সম্ভবে' নিত্যলীলা

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জর্বলিতেছে। কয়েকটি ভক্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একট্ব দ্রের বিসিয়া আছেন। ঠাকুর অন্তমর্ব্থ—কথা কহিতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও ঈন্বরকে চিন্তা করিতে করিতে মৌনাবলন্বন করিয়া আছেন।

কিয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধক্কে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন, ইনি আমার বন্ধ, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ইনি 'কিরন্ময়ী' লিখেন। 'কিরন্ময়ী' লেখক প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে কথা কহিবেন।

নরেন্দ্র—ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লেখকের প্রতি)—িক লিখেছো গো, বল দেখি।

লেখক-রাধাকৃষ্ণই পরবন্ধ, ওঁকারের বিন্দু-বর্প। সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রহ্ম থেকে মহাবিষ্ট্র; মহাবিষ্ট্র থেকে পূর্যুষ-প্রকৃতি,—শিব-দূর্গা।

প্রীরামকৃষ্ণ বৈশ! নিত্যরাধা নন্দ ঘোষ দেখেছিলেন। প্রেম-রাধা বৃন্দাবনে नौना कर्त्राष्ट्राचन, काम-त्राथा हन्द्रावनी।

"কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিতারাধা। প্যাঁজ ছাডিয়ে গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপরে ঈষৎ লাল, তারপরে সাদা, তারপরে আর খোসা পাওয়া যায় না। ঐটি নিতারাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি বিচার বন্ধ হ'য়ে যায়!

"নিত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সূর্য আর রশ্মি। নিত্য স্বেরি স্বর্প, লীলা রশ্মির স্বর্প।

"শুন্ধ ভক্ত কখনও নিত্যে থাকে, কখন লীলায়।

"যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।"

লেখক—আন্তের, 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' আর 'মথ্বরার কৃষ্ণ' বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও গোস্বামীদের মত। পশ্চিমে পণ্ডিতেরা তা বলে না। তাদের কৃষ্ণ এক, রাধা নাই। "বারিকার কৃষ্ণ ঐ রকম।

লেখক—আন্তের, 'বৃন্দাবনের কৃষ্ণ' আর 'মথ্বার কৃষ্ণ' বলে কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ! কিন্তু তাঁতে সব সম্ভবে? সেই তিনিই নিরাকার সাকার। তিনিই স্বরাট বিরাট! তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি!

"তাঁর হাতি নাই-শেষ নাই; তাঁতে সব সম্ভবে। চিল-শকুনি যত উপরে উঠ্বক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যদি জিজ্ঞাসা করো ব্রহ্ম কেমন—তা বলা যায় না। সাক্ষাংকার হ'লেও মুখে বলা যায় না। যদি জিজ্ঞাসা কেউ করে কেমন ঘি। তার উত্তর,—কেমন ঘি, না যেমন ঘি। রক্ষের উপমা রক্ষ। আর কিছুই নাই।

## শ্বাবিংশ খণ্ড শ্যামপুকুর বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ

## প্রথম পরিচ্ছেদ 'কালীপ্রজার দিবসে শ্যামপ্রকুর বাটীতে ভরসংগ

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপত্নকুর বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা ৯টা। ঠাকুরের পরিধানে শুন্ধ কন্দ্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা।

মান্টার ঠাকুরের আদেশে 'সিদ্ধেশ্বরী কালীর প্রসাদ আনিয়াছেন; প্রসাদ হন্তে ঠাকুর অতি ভব্তিভাবে দাঁড়াইয়া কিঞ্চিং গ্রহণ এবং কিঞ্চিং মদ্তকে ধারণ করিতেছেন। গ্রহণ করিবার সময় পাদ্কা খ্রালিয়াছেন। মান্টারকে বলিতেছেন, 'বেশ প্রসাদ।''

আজ শ্রুবার; আশ্বিন অমাবস্যা, ৬ই নভেশ্বর ১৮৮৫। আজ কালীপ্রজা।

ঠাকুর মাণ্টারকে আদেশ করিয়াছিলেন ঠনঠনের 'সিন্ধেশ্বরী কালীমাতাকে প্রুৎপ, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে প্রজা দিবে। মাণ্টার স্নান করিয়া নগনপদে সকালে প্রজা দিয়া আবার নগনপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ আনিযাছেন।

ঠাকুরের আর একটি আদেশ। 'রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই কিনিয়া আনিবে।'। ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে।

মাণ্টার বলিতেছেন, "এই বই আনিয়াছি। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের গানের বই।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "এই গান সব (ডাক্তারের ভিতর) ঢ্বাকিয়ে দেবে।"

গান-মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, ষেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে।

সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে ॥
গান—কে জানে কালী কেমন। বড়দর্শনে না পায় দরশন।
গান—মনরে কৃষি কাজ জান না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ গান—আয় মন বেড়াতে ধাবি।

কালী কল্পতর মূলে রে মন চারি ফল কুরায়ে পাবি॥ মান্টার বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর মান্টারের সহিত ঘরে পারচারি

মান্টার বাললেন, আব্ধা হা। ঠাকুর মান্টারের সাহত ঘরে পারচা। করিতেছেন—চটিজ্বতা পারে। অত অসুখ—সহাস্য বদন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর ও গানটাও বেশ !—'এ সংসার ধোঁকার টাটী। আর 'এ সংসার মজার কুটি ! ও ভাই আনন্দ বান্ধারে লটে।'

মান্টার--আজ্ঞা হা।

ঠাকুর হঠাৎ চমকিত হইলেন। অমনি পাদ্বকা ত্যাগ কর্মিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। একেবারে সমাধিশ্ব। আজ জগন্মাতার প্জা, তাই কি ম্ব্রুম্ব্রঃ চম্কিত এবং সমাধিস্থ! অনেক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যেন অতি কণ্টে ভাব সম্বরণ করিলেন।

#### ন্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### কালীপ্জা দিবসে ভক্তসংগ

ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার উপর বালিশে ঠেসান দিয়া বসিয়া আছেন, ভক্তেরা চতুন্দিকে বসিয়া। রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাণ্টার প্রভৃতি অনেকগর্বল ভক্ত আছেন। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখুযোর কথা হইতেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতিকে) – হুদে এখনও জমি জমি করছে। যখন দক্ষিণেশ্বরে তখন বলেছিল, শাল দাও, না হ'লে নালিশ করবো।

"মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা করতো। সে যদি থাকতো এ সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন।

"গো---অর্মান আরম্ভ করেছিল। খৃতখৃত করতো। গাড়ীতে আমার সংখ্য যাবে তা দেরি করতো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হ'ত। তাদের যদি আমি কল্কাতায় দেখতে যেতাম—আমায় বলতো, ওরা কি সংসার ছেড়ে আসে তাই দেখতে যাবেন! জল-খাবার ছোকরাদের দেওয়ার আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে পারলমে ও থাকবে না।

"তথন মাকে বললাম—মা ওকে হদের মতো একেবারে সরাস্নে। তার পর শুনলাম বৃন্দাবনে যাবে।

"গো—যদি থাক্তো এই সব ছোকরাদের হ'ত না। ও বৃন্দাবনে চলে গেল তাই এ সব ছোকরারা আসতে যেতে লাগল।"

গো (বিনীতভাবে)—আজ্ঞে, আমার তা মনে ছিল না।

রাম (দত্ত)—তোমার মন উনি যা ব্রুঝবেন তা তুমি ব্রুঝবে?

গো—চুপ করিয়া রহিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (গো-প্রতি)-তৃই কেন অমন কর্রাছস্-আমি তোকে সন্তান অপেক্ষা ভালবাসি!—

"তুই চুপ কর না..... এখন তোর সে ভাব নাই।"

ভন্তদের সহিত কথাবর্তার পর তাঁহারা কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে ঠাকুর গো— কে ডাকাইলেন ও বলিলেন, তুই কি কিছু মনে করেছিস।

গো-আজ্ঞে না।

ঠাকুর মাণ্টারকে বলিলেন, আজ কালীপ্রজা, কিছ্ম প্রজার আয়োজন করা ভাল। ওদের একবার ব'লে এস। প্যাকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো দেখি।

মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভন্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালীপদ ও অন্যান্য ভন্তেরা প্রজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডান্তার ঠাকুরকে দেখিতে আসিলেন। সংগ্রে অধ্যাপক নীলমণি। ঠাকুরের কাছে অনেকগ্র্লি ভক্ত বাসিয়া আছেন। গিরিশ, কালীপদ, নিরপ্তান, রাখাল, খোকা (মণীন্দ্র), লাট্র, মাণ্টার অনেকে। ঠাকুর সহাস্যবদন, ডান্তারের সংগ্রে অস্বথের কথা ও ঔষধাদির কথা একট্র হইলে পর বালতেছেন, "তোমার জন্য এই বই এসেছে।" ডান্তারের হাতে মাণ্টার সেই দ্ব'খানি বই দিলেন।

ডাক্তার গান শ্বনিতে চাইলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে মাষ্টার ও একটি ভক্ত রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন,—

গান—মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে, যেন উন্মন্ত আঁধার ঘরে। গান—কে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন। গান—মন রে কৃষি কাজ জান না। গান—আয় মন বেড়াতে যাবি।

ডাক্তার গিরিশকে বলিতেছেন, "তোমার ঐ গানটি বেশ—বীণের গান— বৃশ্ধ চরিতের।" ঠাকুরের ইণ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দৃইজনে মিলিয়া গান শুনাইতেছেন।

> আমার এই সাধের বীণে, ষত্নে গাঁথা তারের হার। যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥ তানে মানে বাঁধলে ডুরি, শত ধারে বয় মাধ্রী। বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার॥

গান—জন্ডাইতে চাই, কোথায় জন্ডাই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা বাই সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘ্নাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর বেমতি সমীর অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

জানি না কেবা এসেছি কোথায়. কেনবা এসেছি, কোথা নিয়ে যায় যাই ভেনে ভেনে কত কত দেশে. চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল। কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই আছে আর তর্থান নাই॥ কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল. কে জানে কেমন কি খেলা হল। প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি. याই-याই-काथा? कून कि नाই? কর হে চেতন, কে আছ চেতন, কত দিনে আর ভাঙ্গিবে দ্বপন? কে আছ চেতন ঘুমা'ওনা আর, দারুণ এ ঘোর নিবিড আঁধার। কর তম নাশ হও হে প্রকাশ তোমা বিনে আর নাহিক উপায় তব পদে তাই শরণ চাই॥

গান—আমার ধর নিতাই।
আমার প্রাণ ধেন আজ করে রে কেমন ॥
নিতাই জীবকে হরি নাম বিলাতে,
উঠল গো টেউ প্রেম-নদীতে,
(এখন) সেই তরশ্যে এখন আমি ভাসিয়া যাই।
নিতাই যে দ্বঃখ আমার অন্তরে, দ্বঃখের কথা কইব কারে.
জীবের দ্বঃখে এখন আমি ভাসিয়া যাই।
গান—প্রাণভরে আয় হরি হরি বলি, নেচে আয় জগাই মাধাই।
হয় ভাগ—চতুদশি খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ

গান—কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোরার বরে যায়।
বহিছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চার তত পার॥
প্রেমের কিশোরী প্রেম বিলার সাধ করি,
রাধার প্রেমের বল রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে, প্রেম তরপো প্রাণ নাচার,
রাধার প্রেমে হরি বলে, আর আর আর আর ॥

গান শ্রনিতে শ্রনিতে দ্বই তিনটি ভক্তের ভাব হইয়া গেল,—খোকার (মণীন্দ্রের) লাট্রর! লাট্র নিরঞ্জনের পাশ্বের্ব বিসয়াছিলেন। গান হইয়া গেলে ঠাকুরের সহিত ডাক্তার আবার কথা কহিতেছেন। গতকল্য প্রতাপ (মজ্বুমদার) ঠাকুরকে 'নাক্স্ ভূমিকা' ঔষধ দিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার শ্রনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন।

ডাক্তার-আমি ত মরি নাই, নাক্স্ ভমিকা দেওয়।

গ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—তোমার অবিদ্যা মর্ক!

ডাক্তার--আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই।

ডাক্তার অবিদ্যা মানে স্ত্রীলোক ব্রবিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—না লো! সন্ন্যাসীর **অবিদ্যা মা** মরে যায় আর বিবেক সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশোচ হয়,—তাই বলে সন্ন্যাসীকে ছুক্ত নাই।

হরিবল্লভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বলিতেছেন, "তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।" হরিবল্লভ অতি বিনীত। মাদ্বরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন। হরিবল্লভ কটকের বড় উকিল।

কাছে অধ্যাপক নীলমণি বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখিতেছেন ও বলিতেছেন, আজ আমার খুব দিন। কিয়ংক্ষণ পরে ডাক্তার ও তাঁহার বন্ধ্ব্ নীলমণি বিদায় গ্রহণ করিলেন। হরিবল্লভণ্ড আসিলেন। আসিবার সময় বলিলেন, আমি আবার আসব।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### জগন্মাতা 'কালীপ্ৰা

শরংকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই প্রার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানাবিধ প্রুণ, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা; পায়স ও নানাবিধ মিড্টার্ল ঠাকুরের সম্মন্থে ভরেরা আনিয়াছেন। ঠাকুর বসিয়া আছেন। ভরেরা চতুদিকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। শরং, শশী, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাড্টার, রাখাল, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভৃতি অনেকগ্রন্থি ভব্ত।

ঠাকুর বলিতেছেন, "ধুনা আন।" কিরংক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "একট্ব সবাই ধ্যান করো" ভরেরা সকলে একট্ব ধ্যান করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে গিরিশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মান্টারও গণ্ধ-পূর্ষ্প দিলেন। তার পরেই রাখাল। তারপর রাম প্রভৃতি সকল ভক্তেরা চরণে ফুল দিতে লাগিলেন।

নির্ঞন পায়ে ফ্লে দিয়া **রক্ষময়ী রক্ষময়ী** বলিয়া ভূমিষ্ট হইয়া, পায়ে মাথা দিয়া প্রণাম করিতেছেন। ভত্তেরা সকলে 'জয় মা! জয় মা!' ধর্নন করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিশ্য হইরাছেন। কি আন্চর্য! ভক্তেরা অশ্ভত রূপান্তর দেখিতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্মায় বদনমণ্ডল ! দুই হস্তে বরাভয়! ঠাকুর নিম্পন্দ বাহাশূন্য! উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সাক্ষাং জগন্মাতা কি ঠাকুরের ভিতর আবিভূতা হইলেন!

সকলে অবাকু হইয়া এই অশ্ভূত বরাভয়দায়িনী জগন্মাতার মূর্তি দর্শন করিতেছেন।

এইবারে ভক্তেরা দত্তব করিতেছেন। এক এক জন গান গাহিয়া দত্তব করিতেছেন ও সকলে যোগদান করিয়া সমস্বরে গাইতেছেন।

গিবিশ স্তব করিতেছেনঃ--

কে রে নিবিড নীল কাদম্বনী স্বেসমাজে। কে রে রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে॥ কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ। মদু, মদু, হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে॥

আবার গাইতেছেন—

দীনতারিণী, দ্রিতহারিণী, সত্তরজস্তম ত্রিগ্রেধারিণী;

স্জন-পালন-নিধনকারিণী, স্বগর্ণা নিগর্ণা দর্ব স্বর্পিণী। দ্বংহি কালী তারা প্রমাকৃতি, দ্বংহি মীন ক্রম বরাহ প্রভৃতি, ছংগ্রি স্থল জল অনল অনিল, ছংগ্রি ব্যোম, ব্যোমকেশ-প্রস্বিনী। সাংখ্য পতাজ্ঞল মীমাংসক ন্যায়, তম্ন তম্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, বৈশেষিক বেদানত দ্রমে হ'য়ে দ্রানত, তথাপি অদ্যাপি জানিতে পারেনি॥ নির্পাধি আদিঅন্তরহিত, করিতে সাধক জনার হিত. গণেশাদি পঞ্চরূপে কালবণ্ড ভবভয়হরা গ্রিকালবর্তিনী। সাকার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার, কেহ কেহ কর ব্রহ্ম জ্যোতির্মার, সেই ত্রাম নগতনয়া জননী। যে অর্বাধ যার অভিসন্ধি হয়, সে অর্বাধ সে পরব্রহ্ম কয়, তংপরে ভুরীয় অনিব চনীয়, সকলি মা তারা ত্রিলোকব্যাপিনী। বিহারী স্তব করিতেছেন—

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি,

হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জাল।
তথন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে,
মিশাইয়ে ওত্তি চন্দন মা, পদে দিব প্রুপাঞ্জাল।
মাণ গাহিতেছেন ভত্তসংগ্য -

সকলি ভোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছামরী তারা তুমি, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। পঙ্কে বন্ধ কর করী পুর্নের লঙ্ঘাও গিরি, কারে দাও মা ইন্দ্রপদ কারে কর অধোগামী। আমি যন্ত তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমনি চলি।

গান—তোমারি কর্ণায় মা সকলি হইতে পারে। অলংঘ্য পর্বত সম বিঘা বাধা যায় দ্রে॥ তুমি মংগল নিধান, করিছ মংগল বিধান। তবে কেন বৃথা মরি ফলাফল চিন্তা করে॥

গান—গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ ক'রো না।
গান—নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও র্পরাশি।
ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ করিতেছেন, এই গানটি গাইতে—
গান—কখন কি রঙেগ থাক মা শ্যামা স্থাতর্রাঙ্গননী।
গান সমাণ্ড হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন—
গান—শিব সঙগে সদা রঙেগ আনন্দে মগনা।

সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥
ঠাকুর ভক্তব্দের আনদের জন্য একট্ব পায়েস মৃথে দিতেছেন। কিন্তু
একেবারে ভাবে বিভার, বাহ্যশূন্য হইলেন!

কিয়ংক্ষণ পরে ভক্তেরা সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠক খানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ করিতে করিতে সেই প্রসাদ পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বিলয়া পাঠাইলেন—রাত হইয়াছে, স্বরেন্দ্রের বাড়িতে আজ কালীপ্রজা হবে, তোমরা সকলে নিমন্ত্রণে যাও।

ভক্তেরা আনন্দ করিতে করিতে সিমলা দ্বীটে স্বরেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। স্বরেন্দ্র অতি যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে উপরের বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটীতে উৎসব। সকলেই গীত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া আনন্দ করিতেছেন।

স্বরেন্দ্রের বাটীতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফিরিতে ভন্তদের প্রায় দ্বই প্রহরের অধিক রাত্রি হইয়াছিল।

# ক্রয়োবিংশ খণ্ড কাশীপরে ৰাগানে **ভরস**ণ্গে

#### প্ৰথম পৰিক্ৰেদ

### ঈশ্বরের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ্ররের বাগানে উপরের সেই প্রেপরিচিত ঘরে বিসয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমান্দির হইতে শ্রীয়ন্ত রাম চাট্রেয় তাঁহার কুশল সংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। ঠাকুর মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন—বিলতেছেন—ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠান্ডা?

আজ ২১শে পোষ, কৃষ্ণাচতুর্দ'শী, সোমবার, ৪ঠা জান্বয়ারী ১৮৮৬ খুষ্টাব্দ। অপরাহ—বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষং হাসিতেছেন,—বেন তাঁহার স্নেহ উপলিয়া পড়িতেছে। মানিকে সংকত করিয়া বালিতেছেন,—'কে'দেছিল !" ঠাকুর কিণ্ডিং চুপ করিলেন। আবার মানিকে সংকত করিয়া বালিতেছেন, "কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে এসেছিল !"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন— নরেন্দ্র—ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

গ্রীরামকৃষ্ণ—কোথায়?

नरतन्त्र-- मिक्करण्यत्त-- रवलञ्लाय्य- ७थारन त्राटा ध्रान क्रवालार्या।

শ্রীরামকৃষ্ণ—না; ওরা (ম্যাগাজিনের কর্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা,—অনেক সাধ্ব ধ্যান জপ করেছে!

"কিন্তু বড় শীত আর অন্ধকার।"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)—পড়বি না?

নরেন্দ্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া)—একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভূলে যাই!

শ্রীষ্ক (ব্র্ডো) গোপাল বসিয়া আছেন। তিনি বলিতেছেন—আমিও ঐ সংগ্য যাব। শ্রীষ্ক কালীপদ (ঘোষ) ঠাকুরের জন্য আগদ্বর আনিয়াছিলেন। আগদ্বেরর বান্ধ ঠাকুরের পাশ্বের ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আগদ্বর বিতরণ করিতেছেন। প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন—তাহার পর হরিরলন্ঠের মত ছড়াইয়া দিলেন, ভক্তেরা যে যেমন পাইলেন কুড়াইয়া লইলেন।

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঈশ্বরের জন্য শ্রীষ্ট্র নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীর বৈরাগ্য

সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নীচে বসিয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভ্তে মণির কাছে নিজের প্রাণ কির্পে ব্যাকুল গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)—গত শনিবার এখানে ধ্যান করছিলাম। হঠাৎ ব্রকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো!

মণি-ক্তলিনী জাগরণ।

নরেন্দ্র—তাই হবে, বেশ বোধ হ'লো—ঈড়া পিণ্গলা। হাজরাকে বললাম, বুকে হাত দিয়ে দেখতে।

"কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এ'র সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম। "আমি বললাম, 'সন্বাই-এর হ'লো, আমায় কিছ্ন দিন। সন্বাই-এর হ'লো, আমার হবে না?'

মাণ—তিনি তোমায় কি বললেন?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন, 'তুই বাড়ির একটা ঠিক্ করে আয় না, সব হ'বে। তুই কি চাস?'

[ Sri Ramakrishna and the Vedanta—নিত্যলীলা দুই গ্ৰহণ ]

"আমি বললাম,—আমার ইচ্ছা অমনি তিন চার দিন সমাধিস্থ হ'য়ে থাকবো! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্বো!

"তিনি বললেন,—'তুই ত' বড় হীনব্দেধ! ও অবস্থার উ**'**চু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস, 'যো কুচ হ্যায় সো তু'হি হ্যায়।"

মণি—হাঁ, উনি সর্বাদাই বলেন, যে সম্মাধ থেকে এসে দেখে—তিনিই জীব জগং, এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরকোটির এই অবস্থা হ'তে পারে। উনি বলেন, জীবকোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে আর নামতে পারে না।

নরেন্দ্র—উনি বললেন,—তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের অবস্থার চেয়েও উ'চু অবস্থা হ'তে পারবে।

"আজ সকালে বাড়ি গোলাম। সকলে বকতে লাগলো,—আর বললে, 'কি হো হো ক'রে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামিন (বি, এল্) এত নিকটে, পড়া শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্ছ।"

মণি—তোমার মা কিছ্র বললেন?

নরেন্দ্র—না, তিনি খাওয়াবার জন্য বাস্ত, হরিণের মাংস ছিল;—খেল্ম,— কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না। মাণ-তার পর?

নরেন্দ্র—দিদিমার বাড়িতে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতৎক এ'লো,—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস! বুক আট্বপাট্ব করতে লাগলো !--অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই।

"তারপর বই-টই ফেলে দৌড়!—রাস্তা দিয়ে ছুট়! জুতো-টুতো বাস্তায় কোথায় এক দিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম,— গায়েময়ে খড.—আমি দোড, চিচ.—কাশীপ, রের রাস্তায়!'

নরেন্দ্র একটা চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র-বিবেক চূড়ার্মাণ শানে আরও মন খারাপ হয়েছে! শংকরাচার্য বলেন—যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে,— মন্ৰাড্য মুমুক্তং মহাপুরুষসংখ্যা।

"ভাবলাম আমার'ত তিনটিই হয়েছে!—অনেক তপস্যার ফলে মান্য জন্ম হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে,—আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সংগ লাভ হয়েছে।"

মণি—আহা !

্নরেন্দ্র—সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল লাগে না। দুই একজন ছাড়া।

নরেন্দ্র অমনি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীর বৈরাগ্য! এখনও প্রাণ আট্মপাট্ম করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র (মাণর প্রতি)—আপনাদের শান্তি হ'য়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হ'ছে ! আপনারাই ধনা!

মণি কিছা উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর र्वालग्नाष्ट्रिलन, क्रेम्प्रदेव कना गाकुल २ए० २म्, ज्राव क्रेम्प्रव पर्मान २म्। प्राप्ताव পরেই মাণ উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর নিদ্রিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মান্ত না! এর প্রাণ কির্প আট্পাট্র হয়েছে দেখছিস্। সেই যে আছে—একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়। গুরু বললেন, এস আমার সঙ্গে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই বলে একটা পত্নকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলেন! খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার প্রাণটা কি त्रकम र्राष्ट्रता ?' त्म वलत्न, 'প্राণ याय याय र्राष्ट्रल !'

''ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আট্বাট্ব করলে জানবে যে দর্শ নের আর দেরী নাই। অর্ণ উদয় হ'লে—পূর্বদিক লাল হ'লে—ব্ঝা যায় সূর্য উঠবে।"

ঠাকুরের আজ অসম্থ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কণ্ট। তব্তুও নরেন্দ্র সম্বর্ণেধ এই সকল কথা,—সংখ্কত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার ---অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দ্ব একটি ভক্ত। মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বংশন দেখিতেছেন, সম্যাসীমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

# ভূতীয় পরিচ্ছেদ ভক্তদের তীর বৈরাগ্য—সংসার ও নরক যশ্রণা

পরদিন মণ্গলবার ৫ই জান্য়ারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন, মণির সহিত নিভূতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ক্ষীরোদ যদি গণগাসাগর যায় তা হ'লে তুমি কম্বল একখানা কিনে দিও।

মণি-যে আজ্ঞা।

ঠাকুর একট্ব চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাচ্ছে। ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে--কেউ গণগাসাগরে!

"বাড়ি ত্যাগ ক'রে ক'রে সব আসছে। দেখ না নরেন্দ্র। তীর বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো নোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়।

মণি--আজ্ঞা, সংসারে ভারী যল্ত্রণা!

শ্রীরামকৃষ্ণ—নরক্যন্দ্রণা! জন্ম থেকে। দেখছ না-মাগ-ছেলে নিয়ে কি যন্ত্রণা!

মণি—আজ্ঞা হাঁ। আর আপনি বলেছিলেন, ওদের (সংসারে ঢ্রকে নাই তাদের) লেনা-দেনা নাই, লেনা-দেনার জন্য আটুকে থাকতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—দেখছ্না—নিরঞ্জনকে! 'তোর এই নে আমার এই দে'—বাস! আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছুটান নাই!

"কামিনীকাণ্ডনই সংসার। দেখনা টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা ক'রে। মণি হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরও হাসিলেন।

মণি—টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে (উভয়ের হাস্য)। তবে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, ত্রিগুণাতীত হ'য়ে সংসারে থাক্তে পারলে এক হয়।

শ্রীরামকুঞ্<del>ত</del>—হাঁ, বালকের মত।

মাণ--আজ্ঞা, কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকর একট্র চপ করিয়া আছেন।

মাণ-কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি স্বণন দেখলাম।

গ্রীরামকুষ্ণ-কি দেখলে?

ম্মাণ--দেখলাম যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সম্যাসী হয়েছেন-ধর্নি জেবলে ব'সে আছেন। আমিও তাদের মধ্যে ব'সে আছি। ওরা তামাক খেরে ধোঁরা মুখ দিয়ে বার ক'চে, আমি বললাম, গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ।

## সিন্ন্যাসী কে—ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা ]

শ্রীরামক্ষ-মনে ত্যাগ হলেই হ'লো, তা হ'লেও সন্ন্যাসী।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

. শ্রীরামকঞ্চ কিন্তু বাসনায় আগনে দিতে হয়, তবে ত!

মণি—বডবাজারে মারোয়াডীদের পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন, 'ভক্তি কামনা আমার আছে।'—ভক্তি কামনা বর্বিঝ কামনার মধ্যে নয়?

শ্রীরামক্ষ-যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। পিত্ত দমন হয়।

"আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব—এ সব কোথায় গেল?"

মণি—বোধ হয় গীতায় যে গ্রিগ্নণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা হয়েছে। সত্ত রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপনি স্বয়ং নিলিপ্ত —সতু গুণেতেও নিলিপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ: বালকের অবস্থায় রেখেছে।

"আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না?"

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচে হইতে আসিলেন। একবার বাডি যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন।

পিতার পরলোক প্রাণ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতি কন্টে আছেন,— মাঝে মাঝে অন্নকন্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা,—তিনি রোজগার করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এখন তীব্র বৈরাগ্য! তাই আজ বাড়ির কিছু বন্দোবস্ত করিতে কলিকাতায় যাইতেছেন। একজন বন্ধ, তাহাকে একশত টাকা ধার দিবেন। সেই টাকায় বাড়ির তিন মাসের খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেন্দ্র—যাই বাড়ি একবার। (র্মাণর প্রতি) মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি হ'রে যাচ্ছি, আপনি কি যাবেন?

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জি**জ্ঞাসা** করিতেছেন,—"কেন"?

নরেন্দ্র—ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে বসে একট্র গল্পটল্প করবো। ঠাকুর—একদুন্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন।

নরেন্দ্র—এখানকার একজন বন্ধ্ব বলেছেন, আমায় একশ' টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ির তিন মাসের বন্দোবস্ত ক'রে আস্বো।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন। মণি (নরেন্দ্রকে)—না, তোমরা এগোও,—আমি পরে যাব।

# চতুর্বিংশ খণ্ড ঠাকুর শ্রীরানকৃঞ কাশীপুরের বাগানে সাঙ্গোপাংগসঙেগ

# প্রথম পরিচ্ছেদ ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ্রেরের বাগানে রহিয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর অস্ক্রে। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও রাখাল দ্বজনে পদসেবা করিতেছেন, মণি কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর ইণ্গিত করিয়া তাহাকে পদসেবা করিতে বলিলেন। মণি পদসেবা কবিতেছেন।

আজ রবিবার, ১৪ মার্চ্চ, ১৮৮৬; ২রা চৈত্র, ফার্ল্সন্ন শ্রুনবমী। গত রবিবারে ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে বাগানে প্জা হইয়া গিয়ছে। গত বর্ষে জন্মমহোৎসব দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে খ্ব ঘটা করিয়া হইয়াছিল। এবার তিনি অস্ম্থ। ভক্তেরা বিষাদসাগরে ডুবিয়া আছেন। প্জা হইল। নামমাত্র উৎসব হইল।

ভক্তেরা সর্বাদাই বাগানে উপস্থিত আছেন ও ঠাকুরের সেবা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সেবায় নিশাদিন নিযুক্ত। ছোকরা ভক্তেরা অনেকেই সর্বাদা থাকেন, নরেন্দ্র, বাথাল, নিরঞ্জন, শরং, শশী, বাব্রাম, যোগীন, কালী, লাট্য, প্রভৃতি।

বয়স্ক ভক্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যন্থ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, সির্ণথর গোপাল, ইব্যারাও সর্বদা থাকেন। ছোট গোপালও থাকেন।

ঠাকুর আজও বিশেষ অসমুস্থ। রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুকু পক্ষেব নবমী তিথি, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রহিয়াছে। ঠাকুরের কঠিন পীড়া,—চন্দের বিমলকিরণ দর্শনে ভক্তহ্বদয়ে আনন্দ নাই। যেমন একটি নগরীর মধ্যে সকলই সমুন্দর, কিন্তু শত্রুসৈন্য অবরোধ করিয়াছে। চতুর্দিক নিস্তশ্ব, কেবল বসন্তানিলস্পর্দো বৃক্ষপত্তের শব্দ হইতেছে। উপরের হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারী অসমুস্থ,—নিদ্রা নাই। দু একটি ভক্ত নিঃশব্দে কাছে বিসয়া আছেন—কথন কি প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্ত্রা আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে।

এ কি নিদ্রা না **মহাযোগ?** 'যস্মিন স্থিতো ন দ্বঃথেন গ্রহ্ণাপি, বিচাল্যতে! এ কি সেই যোগাক্স্থা? মান্টার কাছে বাসিয়া আছেন। ঠাকুর ইণ্গিত করিয়া আরো কাছে আসিতে বলিতেছেন। ঠাকুরের কন্ট দেখিলে পাষাণ বিগলিত হয়! মান্টারকে আন্তে আতে কন্টে বলিতেছেন—"তোমরা কাদৰে ব'লে এত ভোগ করছি—সন্বাই যদি বল যে—'এত কন্ট তবে দেহ যাক'—তা হ'লে দেহ যায়!"

কথা শ্বনিয়া ভন্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতা মাতা রক্ষাকর্ত্তা তিনি এই কথা বলিতেছেন!—সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম Crucifixion! ভন্তের জন্য দেহ বিসর্জন!

গভীর রাত্রি। ঠাকুরের অস্ব্রথ আরও যেন বাড়িতেছে! কি উপায় করা যায়? কলিকাতায় লোক পাঠান হইল। শ্রীয্ত্ত উপেন্দ্র ডান্তার আর শ্রীয্ত্ত নবগোপাল কবিরাজকে সংগ করিয়া গিরিশ সেই গভীর রাত্রে আসিলেন।

ভক্তেরা কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একট**্ন স্থ হইতেছেন। বলিতেছেন,** "দেহের অস<sup>্থ</sup>, তা হবে, দের্থাছ পশুভতের দেহ!"

গিরিশের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—"অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি!"

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাধি-মন্দিরে

পরিদিন সকাল বেলা। আজ সোমবার ৩রা চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ, ১৮৮৬। বেলা ৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একট্ব সামলাইয়াছেন ও ভন্তদের সহিত আন্তে আন্তে, কখনও ইসারা করিয়া কথা কহিতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, মান্টার, লাট্ব, সিশ্বির গোপাল প্রভৃতি।

ভক্তদের মুখে কথা নাই, ঠাকুরের পূর্বরাত্তির দেহের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহারা বিষাদগম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

## | ठाकूदत्रत मर्भान, प्रेम्बत, জीव, জগৎ ]

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভন্তদের প্রতি)—িক দেখছি জান? তিনি সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখছি, যেন চামড়ার সব তর্য়োর—তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের—সব এক জিনিসে তর্য়ের।

"দেখছি—সে-ই কামার, সে-ই বলি, সে-ই হাড়িকাট হয়েছে!"

ঠাকুর কি বলিতেছেন, জীবের দ্বংখে কাতর হইয়া তিনি নিজের শরীর জীবের মংগলের জন্য বলিদান দিতেছেন?

ঈশ্বরই কামার, বলি, হাড়িকাট হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বলিতেছেন—"আহা! আহা!"

আবার সেই ভাবাবস্থা! ঠাকুর বাহ্যশ্ন্য হইতেছেন। ভক্তেরা কিংকর্ত্তব্য-বিমৃত্যু হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুর একট্ব প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—"এখন আমার কোনও কণ্ট নাই, ঠিক প্রবাকস্থা।"

ঠাকুরের এই সাখ দাঃখের অতীত অবস্থা দেখিয়া ভল্তেরা অবাক হইয়া রহিয়াছেন। লাটার দিকে তাকাইয়া আবার বালতেছেন—

"ঐ লোটো—মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে,—তিনিই (ঈশ্বরই) মাথায় হাত দিয়ে যেন রয়েছেন!"

ঠাকুর ভন্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন বিগলিত হইতেছেন। যেমন শিশ্বকে আদর করে, সেইর্প রাখাল ও নরেন্দ্রকে আদর করিতেছেন! তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন!

## िकन नीना मरबद्रभ

কৈয়ংপরে মাণ্টারকে বলিতেছেন, "শরীরটা কিছ্বদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হ'তো।" ঠাকুর আবার চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর আবার বলিতেছেন—"তা রাখবে না।"

ভক্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার কি বলিবেন। ঠাকুর আবার বলিতেছেন, "তা রাখবে না,—সরল ম্র্ধ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল ম্র্ধ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই।"

রাখাল (সন্দেনহে)—আপনি বল্বন—যাতে আপনার দেহ থাকে।

শ্রীরামকুষ-সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

নরেন্দ্র—আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন—যেন কি ভাবিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র, রাখালাদি ভক্তের প্রতি)—আর বললে কই হয়?

"এখন দেখছি এক হ'রে গেছে। নন্দিনীর ভরে কৃষ্ণকে শ্রীমতী বললেন, 'তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো'। যখন আবার ব্যাকুল হ'রে কৃষ্ণকে দর্শন করিতে চাইলেন,—এর্মান ব্যাকুলতা—যেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,—তখন কিন্তু আর বেরয় না!"

রাখাল (ভন্তদের প্রতি, মৃদ্বুস্বরে)—গোর অবতারের কথা বলছেন।

## ভৃতীয় পরিচ্ছেদ গ্রহ্যকথা—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাপোপাপা

ভক্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন। ঠাকুর ভন্তদের সম্পেরে দেখিতেছেন, নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন,—িক বলিবেন—

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদিকে)—এর ভিতর দর্টি আছেন। একটি তিনি। ভব্তেরা অপেক্ষা করিতেছেন আবার কি বলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—একটি তিনি—আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। ত্যবই হার্টী ভেগে ছিল—তারই এই অসুখ করেছে। বুঝেছ?

ভত্তেরা চুপ করিয়া বিসয়া আছেন।

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-কারেই বা বলব কেই বা ব্ৰবে।

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন—

"তিনি মান্ব হ'রে—<mark>অবতার</mark> হ'য়ে—ভন্তদের সঙ্গে আসেন। ভ**ন্তেরা তাঁরই** সঙ্গে আবার চলে যায়।"

রাখাল—তাই আমাদের আপনি যেন ফেলে না যান।

ঠাকুর মৃদ্দ মৃদ্দ হাসিতেছেন। বলিতেছেন, "বাউলের দল হঠাৎ এঁলো, ---নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো—গেল, কেউ চিনলে না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)।

কিয়ংক্ষণ আবার চুপ করিয়া ঠাকুর আবার বলিতেছেন,—

"দেহ ধারণ করলে কল্ট আছেই।

"এক একবার বলি, আর যেন আসতে না হয়।

"তবে কি,—একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাড়ির কড়াই-এর ডাল ভাত ভাল লাগে না।

"আর যে দেহ ধারণ করা,—এটি ভন্তদের জন্য।"

ঠাকুর ভরের নৈবেদ্য—ভরের নিমন্ত্রণ—ভরসংগ্য বিহার ভালবাসেন, এই কথা কি বলিতেছেন?

### ि नर्त्वरम्प्रत्न ख्वान फ्रींड—नर्द्वरम् ७ मश्मात जाग

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সন্দেনহে দেখিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে বাচ্ছিল। শৎকরাচার্য গণ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে বাচ্ছিলেন। চণ্ডাল হঠাং তাঁকে ছ্রমে ফেলেছিল। শংকর বিরক্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছ্রমে ফেল্লি! সে বললে, ঠাকুর তুমিও আমায় ছেও নাই, আমিও তোমায় ছ্রই নাই! তুমি বিচার কর! তুমি কি দেহ, তুমি কি মন, তুমি কি বৃদ্ধি; কি তুমি, বিচার কর! **শ**ুদ্ধ **আত্মা নিলি 'ত—সতু**, রজঃ, তমঃ ; তিন গুণ ;—কোন গুণে লি 'ত নয়।'

"ব্রহ্ম কিরুপ জানিস। যেমন বায়ু। দুর্গণ্ধ, ভাল গণ্ধ-সব বায়ুতে আসছে, কিন্তু বায়, নিলি পত।"

নরেন্দ্র—আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণাতীত। মায়াতীত। অবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই অতীত। কামিনী-কাঞ্চন অবিদ্যা। জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি--এ সব বিদ্যার ঐশ্বর্য। শঙ্করাচার্য বিদ্যামায়া রেখেছিলেন। তুমি আর এরা যে আমার ্র্র্জন্য ভাবছো—এই ভাবনা বিদ্যামায়া!

"বিদ্যামায়া ধরে ধরে সেই **রক্ষজ্ঞান** লাভ হয়। যেমন সি<sup>4</sup>ড়ির উপরের পইটে—তারপরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পে'ছোনোর পরও সি'ডিতে আনা-গোনা করে—জ্ঞান লাভের পরও বিদ্যার আমি রাথে। লোকশিক্ষার জন্য। আবার ভব্তি আম্বাদ করবার জন্য—ভক্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য।"

নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা চপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের অবস্থা বলিতেছেন ?

নরেন্দ্র-কেউ কেউ রাগে আমার উপর, তাাগ করবার কথায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মৃদ্বুস্বরে)—ত্যাগ দরকার।

ঠাকুর নিজের শরীরের অংগ-প্রতাংগ দেখাইয়া বলিতেছেন,—"একটা জিনিসের পর যদি আর একটা জিনিস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও জিনিসটা সরাতে হবে না? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায়?"

নরেন্দ---আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দুকে, মূদুস্বরে)—সেই-ময় দেখলে আর কিছু কি দেখা যায় ?

নরেন্দ্র-সংসার ত্যাগ করতে হবেই?

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলল ম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছ দেখা যায়? সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায়?

"তবে মনে ত্যাগ। **এখানে যারা আসে, কেউ সংসারী নয়।** কারু কারু একটা ইচ্ছা ছিল –মেয়েমান,ষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মাণ্টার প্রভৃতির ঈষং হাস্য)। সেই ইচ্ছাট্রক হ'য়ে গেল।

### নিরেন্দ্র ও বীরভাব ী

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সন্দেনহে দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন—'খুব'! নরেন্দ্র ঠাকুরকে সহাস্যে বলিতেছেন, 'খুব' কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—খুব ত্যাগ হ'য়ে আস্ছে।

নরেন্দ্র ও ভক্তেরা চুপ করিয়া আছেন ও ঠাকুরকে দেখিতেছেন। এইবার রাখাল কথা কহিতেছেন।

রাখাল (ঠাকুরকে, সহাস্যে)—নরেন্দ্র আপনাকে খ্ব ব্রুছে।

ঠাকুর হাসিতেছেন ও বলিতেছেন,--"হাঁ' আবার দেখ্ছি অনেকে ব্রুছে! (মান্টারের প্রতি)—না গা ?"

মান্টার--আজ্ঞা হাঁ।

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মণিকে দেখিতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইণ্গিত করিয়া রাখালাদি ভক্তদিগকে দেখাইতেছেন। প্রথম ইণ্গিত করিয়া নিরেন্দ্রকে দেখাইলেন—তারপর মণিকে দেখাইলেন! রাখাল ঠাকুরের ইণ্গিত ব্রঝিয়াছেন ও কথা কহিতেছেন।

রাখাল (সহাস্যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)—আপনি বল্ছেন নরেন্দ্রের বীরভাব ? আর এংর স্থীভাব ?

নরেন্দ্র (সহাস্যো) - ইনি বেশী কথা কন না, আর লাজ্মক ; তাই ব্নিঝ বল্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দ্রকে)—আচ্ছা, আমার কি ভাব? নরেন্দ্র- বীরভাব, সখীভাব,—সবভাব।

## [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—কে তিনি ? ]

ঠাকুর এই কথা শ্রনিয়া যেন ভাবে প্রণ হইলেন, হদয়ে হাত রাখিয়া কি বলিতেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে)—দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছ,। নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি বুঝ্লি?"

নবেন্দ্র-- ("যা কিছ্র" অর্থাৎ) যত সূষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে! শ্রীরামক্ষ্ণ (রাখালের প্রতি, আনন্দে)—দেখছিস!

ঠাকুর নরেন্দ্রকে একট্ব গান গাইতে বলিতেছেন। নরেন্দ্র স্ক্রর করিয়া গাহিতেছেন। নরেন্দ্রের ত্যাগের ভাব,—গাহিতেছেন—

"নলিনীদলগতজলম্তিতরলম্ তুল্বম্জীবন্মতিশয়চপলম্

ক্ষণমিহ সম্জনসংগতিরেকা, ভর্বাত ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

দ্বই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দ্রকে ইণ্গিত করিয়া বলিতেছেন, "ও কি! ওকি! ও সব ভাব অতি সামান্য!"

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাহিতেছেন-

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান!

বজকি কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন ট্টায়ল পরাণ॥

মিলি সই নাগরী, ভূলিগেই মাধব, র্পবিহীন গোপক্ঙারী।
কো জানে পিয় সই, রসময় প্রেমিক, হেন ব'ধ্ব র্প কি ভাথারি॥
আগে নাহি ব্রথন্ব, র্প হেরি ভূলন্ব, হিদ কৈন্ব চরণ য্বলে।
যম্না সলিলে সই, অব তন্ব ডারব, আন সখী ভথিব গরল॥
(কিবা) কানন বল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস।
নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম-জপই, ছার তন্ব করিব বিনাশ॥
গান শ্নিয়া ঠাকুর ও ভক্তেরা ম্বশ্ব হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন
দিয়া প্রেমাশ্র্ব পড়িতেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া
কীর্তনের্ন্ন স্বরে গাহিতেছে—

তুমি আমার, আমার ব'ধ্ব, কি বলি (কি বলি তোমায় নাথ)।
(কি জানি কি বলি আমি অভাগিনী নারীজাতি)।
তুমি হতোকি দপণি, মাথোকি ফ্বল
(তোমায় ফ্বলকরে কেশে পরব্ ব'ধ্ব)।
(তোমায় ক্বরীর সনে ল্বকায়ে ল্বকায়ে রাখব ব'ধ্ব)
(শ্যামফ্বল পরিলে কেউ নখতে নারবে)।
তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্ব্ল
(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে এ'কে পরবো ব'ধ্ব)
(শ্যাম অঞ্জন পরেছি বলে কেউ নখ্তে নারবে)
তুমি অংগকি ম্গমদ গিমকি হার।
(শ্যামচন্দন মাখি শীতল হবে ব'ধ্ব)
তোমার হার কন্ঠে পর্ব ব'ধ্ব। তুমি দেহকি সর্বন্ধ গেহকি সার॥
পাখীকো পাখ মীনকো পানি। তেয়সে হাম ব'ধ্ব তুয়া মানি॥

# পঞ্চবিংশ খণ্ড ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ্রের বাগানে নরেন্দ্রাদি ভত্ত-সংগ্য

## প্রথম পরিচ্ছেদ বৃষ্ণদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসংশ্য কাশীপ্রের বাগানে আছেন। আজ শ্রুকবার বেলা ৫টা চৈত্র-শ্রুকাপঞ্চমী। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বসিয়া কথা কহিতেছেন।

নিরঞ্জন (মাষ্টারের প্রতি)—বিদ্যাসাগরের নতেন একটা স্কুল না কি হ'বে? নরেনকে এর একটা কর্ম যোগাড় ক'রে—

নরেন্দ্র—আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই!

নরেন্দ্র বৃশ্ধগয়া হইতে সবে ফিরিয়াছেন। সেখানে বৃশ্ধম্তি দর্শন করিয়াছেন এবং সেই ম্তির সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমন্দ্র হইয়াছিলেন। যে বৃক্ষের নীচে বৃশ্ধদেব তপস্যা করিয়া নির্বাণ প্রাণ্ড হইয়াছিলেন, সেই বৃক্ষের স্থানে একটি ন্তন বৃক্ষ হইয়াছে, তাহাও দর্শন করিয়াছিলেন। ঝালী বলিলেন, "একদিন গয়ার উমেশ বাব্র বাড়িতে নরেন্দ্র গান গাহিতেছিলেন,—মূদণ্গ সংগে খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বসিয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মণি একাকী পাখা করিতেছেন।—লাট্র আসিয়া বসিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (র্মাণর প্রতি)—একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চটি জ্বতা আনবে।

মণি—যে আজ্ঞা।

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাট্কে)—চাদর ॥৯/০ ও জত্তা, সর্বশাংশ কত দাম? লাট্ক—এক টাকা দশ আনা।

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শ্রনিতে ইণ্গিত করিলেন।

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শশী, রাখাল ও আরও দ্ব' একটি ভক্ত আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর নরেন্দ্রকে পায়ে হাত ব্লাইয়া দিতে বলিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইণ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বলিতেছেন—"খেয়েছিস্ ?"

## [বুম্খদেব কি নাস্তিক?—'জস্তি নাস্তির মধ্যের অবস্থা']

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণ্টারের প্রতি, সহাস্যো)—ওখানে (অর্থণং বৃষ্ণগরার) গিছলো। মাণ্টার (নরেন্দ্রের প্রতি)—বৃষ্ণদেবের কি মত ?

नरतन्त्र—र्जिन जभाात भत कि भारतन, जा भार्य वलराज भारतन नाहे। তাই সকলে বলে, নাহিতক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ইঙ্গিত করিয়া)—নাদ্তিক কেন? নাদ্তিক নয়, মুখে বলতে পারে নাই। বৃদ্ধ কি জান? বোধ-ম্বর্পকে চিন্তা ক'রে ক'রে,—তাই হওয়া,—বোধ স্বরূপ হওয়া।

নরেন্দ্র--আজ্ঞে হাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে,--বৃদ্ধ, অহ'ৎ আর বোধিসত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এ তাঁরই খেলা,-নৃতন একটা লীলা।

"নাস্তিক কেন হ'তে যাবে! যেখানে স্বর্পেকে বোধ হয়, সেখানে অস্তি-নাম্তিক মধ্যের অবস্থা।"

নরেন্দ্র (মান্টারের প্রতি)—যে অবস্থায় contradictions meet, যে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জ্বলন্ত অত্য়ম্ভ অণিনাশ্যা) উৎপন্ন হয়।

"যে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভবে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম।

ে 'বা'রা সংসারী, ইন্দ্রিয়ের বিষয় নিয়ে র'য়েছে, তারা বলেছে, সব 'অস্তি': আবার মায়াবাদীরা বলছে,—'নাদিত': বুদেধর অবদ্থা এই 'অদিত' 'নাদিতর' পরে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অহিত নাহিত ছাডা।

ভক্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

#### बिन्धरमरवत्र मया ७ देवतागा ७ नरत्रम् ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—ওদের (বৃদ্ধদেবের) কি মত?

नरतन्म-न्नेभ्वत आष्ट्रन, कि. ना आष्ट्रन, এ त्रव कथा व्यूप्य वनार्यन ना। তবে দয়া নিয়ে ছিলেন।

''একটা বাজ পক্ষী শিকারকে ধ'রে তা'কে খেতে যাচ্ছিল, বুন্ধ শিকারটির প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের মাংস তা'কে দিয়েছিলেন।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সহিত বুন্ধদেবের কথা আরও বলিতেছেন।

নরেন্দ্র—িক বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ করলে! যা'দের কিছু নাই-কোনও ঐশ্বর্য নাই, তা'রা আর কি ত্যাগ করবে।

"যথন বৃদ্ধ হ'য়ে নির্বাণ লাভ ক'রে বাড়িতে একবার এলেন, তথন স্ফ্রীকে ছেলেকে—রাজ বংশের অনেককে—বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখ্ন,—শ্বকদেবকে বারণ করে বললেন, প্রত়্! সংসারে থেকে ধর্ম কর!"

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। এখনও কোন কথা বলিতেছেন না।

নরেন্দ্র—শক্তি ফক্তি কিছ্ (বৃদ্ধ) মান্তেন না।—কেবল **নির্বাণ।** কি বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন, আর বললেন—**ইটেৰ শৃষ্যভূ মে** শ্রীরম্! অর্থাৎ যদি নির্বাণলাভ না করি, তা হ'লে আমার শ্রীর এইখানে শ্বিকয়ে যাক্—এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা!

"শরীরই ত বদমাইস!—ওকে জব্দ না করলে কি কিছ্ম!—"

শশী—তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে সত্ত্বন্ব হয়।—মাংস খাওয়া উচিত, এ কথা ত বল।

নরেন্দ্র—যেমন মাংস খাই,—তেমনি (মাংস ত্যাগ করে) শা্ধ্র ভাতও খেতে পারি—লা্ন না দিয়েও শা্ধ্য ভাত খেতে পারি।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেছেন। আবার বৃদ্ধদেবের কথা ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ--(বুল্ধদেবের) কি, মাথায় ঝুটি?

নরেন্দ্র—আজ্ঞা না, র্ব্রাক্ষের মালা অনেক জড় করলে যা' হয়, সেই রকম মাথায়।

গ্রীরামকৃষ্ণ- চক্ষ্ম ?

নরেন্দ্র--চক্ষ্ব সমাধিস্থ।

## [ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ দর্শন—'আমিই সেই' ]

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহাকে একদ্রুণ্টে দেখিতেছেন। হঠাৎ তিনি ঈষং হাস্য করিয়া আবার নরেন্দ্রের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিলেন। মণি হাওয়া করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)—আচ্ছা,—এখানে সব আছে, না?—নাগাদ্ মুসুর ডাল, ছোলার ডাল, তে'তুল পর্যন্ত।

নরেন্দ্র—আপনি ও সব অবস্থা ভোগ করে, নীচে র'য়েছেন!—

মাণ (ম্বগত)—সব অবস্থা ভোগ করে, ভক্তের অবস্থায়!—

শ্রীরামকৃষ্ণ কে যেন নীচে টেনে রেখেছে!

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখানি লইলেন এবং আবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-এই পাথা যেমন দেখছি, সামনে -প্রত্যক্ষ-ঠিক অর্মান আমি (ঈশ্বরকে) দেখেছি! আর দেখলাম---

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া ইণ্গিত করিতেছেন, আর নরেন্দ্রকে বলিতেছেন, "কি বললাম বল দেখি?"

নরেন্দ্র—ব্রঝেছি।

গ্রীরামকুষ্ণ--বল দেখি?

নরেন্দ্র—ভাল শর্নান।

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ইণ্গিত করিতেছেন,—দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয় মধ্যে থিতি আছেন এক ব্যক্তি।

নরেন্দ্র--হাঁ. হাঁ সে(২হং।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তের আমি' আছে) সম্ভোগের জনা।

নরেন্দ্র (মাষ্টারকে) মহাপার্য্ব নিজে উন্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উন্ধারের জন্য থাকেন,—অহঙ্কার নিয়ে থাকেন—দেহের সূত্র দৃঃখ নিয়ে থাকেন।

"ষেমন মুটোর্গার আমাদের মুটে গিরি on compulsion (কারে প'ড়ে)। মহাপরেষ মার্টোগরি করেন সখ্ করে।"

## [ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও গ্রেকুপা]

আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতৃক কুপাসিন্ধ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন। আপনি কে, এই তত্ত্ব নরেন্দ্রাদি ভক্তগণকে আবার বুঝাইতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তের প্রতি)—ছাদ ত দেখা যায়!—কিন্তু ছাদে উঠা বড শক্ত!

নরেন্দ্র-- আজে হাঁ।

খ্রীরামক্রফ-তবে র্যাদ কেউ উঠে থাকে, দড়ি ফেলে দিয়ে আর একজনকে ত্রলে নিতে পারে।

## িঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চের পাঁচ প্রকার সমাধি

"হ্যিকেশের সাধ্য এসেছিল। সে (আমাকে) বললে,—'কি আশ্চর্য! তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম!

"कथन कि नवर, — एनट करक वानरतत नााग्न भरावाग्न, रयन এ जाम थ्यरक ও ডালে একেবারে লাফ্ দিয়ে উঠে, আর লমাধি হয়।

"কখন **মীনবং**—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াং সড়াং ক'রে যায় আ**র** স্বথে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়্ব দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়।

"কখন বা পক্ষীৰং,—দেহব,ক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে কখনও ও ডালে।

"কখন পিপীলিকাৰং,—মহাবায়্ব পি'পড়ের মত একট্ব একট্ব ক'রে ভি**ডৱে** উঠ্তে থাকে, তারপর সহস্রারে বায়, উঠ্লে সমাধি হয়। কখন বা তির্বক্র —অর্থাৎ মহাবায়্র গতি সর্পের ন্যায় আঁকা ব্যাকা; তারপর সহস্রারে **গিরে** সমাধি।"

রাখাল (ভন্তদের প্রতি)—থাক্ তার কথায়,—অনেক কথা হ'ক্নে গেল;— অসুখ করবে।

#### ষড়বিংশ খণ্ড

## কাশীপুর বাগানে সাঙেগাপাঙ্গ সঙেগ শ্রীরামকৃষ্ণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কাশীপরে বাগানে ভরসংগ

শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপ্ররের বাগানে সেই উপরের ঘরে শ্যার উপর বসিয়া আছেন। ঘরে শ্শী ও মণি। ঠাকুর মণিকে ইসারা করিতেছেন—পাখা করিতে। তিনি পাখা করিতেছেন।

বৈকাল বেলা ৫টা ৬টা। সোমবার চড়কসংক্রান্তি, বাসন্তী মহান্টমী প্জা। চৈত্র শ্ক্রান্টমী, ৩১শে চৈত্র, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৬।

পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভক্তকে চড়কের কিছ্ম কিছ্ম জিনিস কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভক্তটি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ কি কি আন্লি?

ভক্ত—বাতাসা এক'পয়সা, ব'টি—দু'পয়সা, হাতা—দু'পয়সা।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছর্রির কই?

ভক্ত-দু'পয়সায় দিলে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া)—্যা যা, ছর্বার আন।

মাষ্টার নীচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কলিকাতা হইতে ফিরিলেন। গিরিশ ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছিলেন।

তারক—আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেল্বম।

নরেন্দ্র—আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপস্যা লাগাও।

(মাষ্টারের প্রতি)"কি Slavery (দাসত্ব) of body,—of mind! (শরীরের দাসত্ব—মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মন্টের অবস্থা! শরীর মন যেন আমার নয়, আর কার্ন।"

সন্ধ্যা হইয়াছে; উপরের ঘরে ও অন্যান্য স্থানে আলো জনালা হইল। ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া আছেন; জগন্মাতার চিন্তা করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফাকির ঠাকুরের সম্মন্থে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ করিতেছেন। ফাকির বলরামের প্রবাহিতবংশীয়। দিথত্বা জন্মান্তরে নো পর্নরিহ ভবিতাক্কাশ্রয়ঃ ক্কাপি সেবা, ক্ষন্তব্যা মেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামর্পে করালে! ইত্যাদি। ঘরে শশী, মণি, আরও দু' একটি ভক্ত আছেন।

স্তব পাঠ সমাণত হইল। ঠাকুর ইসারা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন "একটি পাথর বাটি আনবে। (এই বলিয়া পাথর বাটির গঠন অর্থ্যালি দিয়া আঁকিয়া দেখাইলেন) একপো, অত দুধ ধরবে? সাদা পাথর।"

মাণ--আজ্ঞা হাঁ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আর সব বাটিতে ঝোল থেতে আঁষটে লাগে।

#### ন্বিতীয় পরিচ্চেদ

## ঈশ্বরকোটির কি কর্মফল, প্রারখ্য আছে? যোগবাশিষ্ঠ

পর্রাদন মঙ্গালবার, রামনবমী; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রিল, ১৮৮৬ খৃণ্টাব্দ। প্রাতঃকাল,—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শয্যায় বসিয়া আছেন। বেলা ৮টা ৯টা হইবে। মণি রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্গা স্নান করিয়া আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। রাম ফ্বলের মালা আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। ভত্তেরা অনেকেই নীচে বসিয়া আছেন। দ্বই একজন ঠাকুরের ঘরে আছেন। রাম ঠাকুরের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রতি)—িক রকম দেখছ?

রাম—আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষং হাস্য করিলেন ও সঙ্কেত করিয়া রামকেই ব্লিজ্ঞাসা করিতেছেন—"রোগের কথাও উঠবে?"

ঠাকুরের চটি জন্তা আছে, পায়ে লাগে। ডাক্তার রাজেন্দ্র দত্ত মাপ দিতে বিলয়াছেন,—িতিনি ফরমাস্ দিয়া আনিবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া হইল। এই পাদ্বকা এখন বেলন্ড মঠে প্জা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, "কই, পাথরবাটি ?" মণি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কলিকাতায় পাথরবাটি আনিতে যাইবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, "থাক্ থাক্ এখন।"

একটি সাদা পাথরবাটি কিনিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে। কাশীপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও ঠাকুরের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বাটিটি রাখিলেন। ঠাকুর সাদা বার্টিটি হাতে করিয়া দেখিতেছেন। ডান্তার রাজেন্দ্র দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডান্তার, শ্রীয়ন্ত রাখাল হালদার, আরও কয়েকজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, ছোট নরেন প্রভৃতি ভল্তেরা আছেন। ডাক্তারেরা ঠাকুরের পীড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন।

শ্রীনাথ ডান্তার (বন্ধুদের প্রতি)—সকলেই প্রকৃতির অধীন। কর্মফল কে**উ** এডাতে পারে না! প্রারশ্ব!

শ্রীরামুকুষ্ণ-কেন,-তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হ'লে---

শ্রীনাথ—আজ্ঞে, প্রারশ্ব কোথা যাবে?—পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ—খানিকটা কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গুণে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দর্গ সাত জন্ম কাণা হ'ত; কিন্ত সে গণ্গাস্নান করলে। গণ্গাস্নানে ম<sub>ন</sub>ক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষ্<mark>র যেমন</mark> काना সেই तकम तहेला. किन्छ छात य ছ'জन्म সেটা হ'ল ना।

শ্রীনাথ--আজ্ঞে, শাস্ত্রে ত' আছে, কর্মফল কার্ব্রই এড়াবার জো নাই। খ্রীনাথ ডাক্তার তর্ক করিতে উদাত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (র্মাণর প্রতি)—বল না. ঈশ্বরকোটির আর জীবকোটির অনেক তফাত। ঈশ্বরকোটির অপরাধ হয় না: বল না।

মণি চুপ করিয়া আছেন; মণি রাখালকে বলিতেছেন, "তুমি বল।"

কিয়ংক্ষণ পরে ভান্তারেরা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীয**়**ন্ত রা**খাল** হালদারের সহিত কথা কহিতেছেন।

হালদার-শ্রীনাথ ডাঃ বেদানত চর্চা ক'রেন-যোগবাশিষ্ঠ প'ডেন। শ্রীরামকৃষ্ণ—সংসারী হ'য়ে. 'সব স্বপ্নবং'—এ সব মত ভাল নয়।

একজন ভক্ত-কালিদাস ব'লে সেই লোকটি-তিনিও বেদানত চর্চা করেন: কিন্ত মকন্দমা ক'রে সর্বস্বান্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—সব মায়া—আবার মকন্দমা! (রাখালের প্রতি) জনাইয়ের মুখুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা বল্ছিল; তারপর শেষকালে বেশ বুঝে গেল! আমি যদি ভাল থাকতুম ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতাম। জ্ঞান জ্ঞান কি করলেই হয়?

## कामक्य मृत्ष्ये ठाकुत श्रीतामकृत्यत्र द्वामाश्वी

হালদার—অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একট্ব ভক্তি হলে বাঁচি। সেদিন একটা কথা মনে ক'রে এসেছিলাম। তা আপনি মীমাংসা ক'রে দিলেন।

গ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া) কি কি?

হালদার—আজে, এই ছেলেটি এলে বললেন যে—জিতেন্দ্রিয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়ব্দির্ঘ আদপে ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা জানি না।

(মাণর প্রতি) "হাত দিয়ে দেখ আমার রোমাণ্ড হচ্চে!

কাম নাই, এই শান্ধ অবস্থা মনে করিয়া ঠাকুরের রোমাণ্ড হইতেছে। যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান। এই কথা মনে করিয়া কি ঠাকুরের ঈশ্বরের উদ্দীপন হইতেছে?

রাখাল হালদার বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভক্তসংগে বিসয়া আছেন। পাগলী তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগলীর মধ্রে ভাব। বাগানে প্রায় আসে ও দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভক্তেরা প্রহারও করেন,—িকন্তু তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না।

শশী-পাগলী এবার এলে ধারু। মেরে তাডাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কর্ণামাখা স্বরে)—না, না। আসবে, চলে যাবে।

রাখাল—আগে আগে অপর পাঁচজন ওঁর কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। তার পর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন,—মদগ্রে শ্রীজগৎ গ্রে:—
উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন?

শশী—তা নয় বটে, কিন্তু অসনুখের সময় কেন? আর ও রকম উপদ্রব। রাখাল—উপদ্রব সম্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হ'য়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কন্ট দিই নাই? নরেন্দ্র-টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল, কত তর্ক করতো?

শশী--নরেন্দ্র যা মুখে ব'লতো, কাজেও তা করতো।

রাখাল—ডান্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধর্তে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, সম্নেহে)—কিছ্ম খাবি ? রাখাল—না :—খাবো এখন।

প্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত করিতেছেন, তুমি আজ এখানে খাবে ?

রাথাল-খান না, উনি বলছেন।

ঠাকুর পণ্ডম বর্ষণীয় বালকের ন্যায় দিগম্বর হইয়া ভক্তসংখ্য বসিয়া আছেন। এমন সময়ে পাগলী সিণ্ডি দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছে।

মণি (শশীকে আন্তে আন্তে) নমস্কার করে যেতে বল, কিছু ব'লে, কাজ নাই। শশী পাগলীকে নামাইয়া দিলেন।

আজ নব বর্ষারম্ভ, মেয়ে ভক্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ লইলেন। শ্রীয়্তু বলরামের পরিবার, মণিমোহনের পরিবার, বাগবাজারের ব্রাহ্মণী ও অন্যান্য অনেক শ্বীলোক ভক্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাদি লইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রাণাম করিতে উপরের ঘরে আসিলেন। কেহ কেহ ঠাকুরের পাদপদ্মে পর্ম্প ও আবীর দিলেন। ভক্তদের দর্ইটি ৯।১০ বর্ষের মেয়ে ঠাকুরকে গান শ্বনাইতেছেন--

> জ্বড়াইতে চাই, কোথায় জ্বড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। ফিরে ফিবে আসি, কত কাঁদি হাসি, কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই॥

গান-হরি হরি বলরে বীণে।

গান—ঐ আসছে কিশোরী, ঐ দেখ এলো তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী।

গান-দুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার. দুর্গমে শ্রীদুর্গা বিনে কে করে উন্ধার?

শ্রীরামকৃষ্ণ সংকত করিয়া বলিতেছেন, "বেশ মা মা বলছে!"

ব্রাহ্মণীর ছেলেমান্সের স্বভাব। ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে ইণ্গিত করিতেছেন, "ওকে গান গাইতে বল না।" রাহ্মণী গান গাইতেছেন। ভক্তেরা হাসিতেছেন।

'হরি খেলবো আজ তোমার সনে. একলা পেয়েছি তোমায় নিধ্বেনে। মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নীচে চলিয়া গেলেন।

বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মণি ও দ্ব-একটি ভক্ত বসিয়া আছেন। नरतन्त्र घरत প্রবেশ করিলেন। খ্রীরামকৃষ্ণ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপ খোলা তলোয়ার লইয়া বেডাইতেছেন।

## [সম্র্যাসীর কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র]

নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বসিলেন। ঠাকুরকে শ্বনাইয়া নরেন্দ্র মেয়েদের সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি বিরক্তি ভাব প্রকাশ করিতেছেন। মেয়েদের সংগ ঈশ্বর লাভের ভয়ানক বিঘা.--বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন কথা কহিতেছেন না, সকলি শর্নিতেছেন।

নরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, আমি চাই শান্তি, আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃষ্ণে দেখিতেছেন। মুখে কোন কথা নাই। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে সার করিয়া বলিতেছেন—সত্যম্ জ্ঞানমনন্তম্।

রাত্রি আটটা। ঠাকুর শ্যাতে বসিয়া আছেন, দ্ব-একটি ভক্তও সম্মুখে বসিয়া। স্বরেন্দ্র আফিসের কার্য সারিয়া ঠাকুরকে দেখিতে আসিয়াছেন, হস্তে চারিটি কমলালেব্ব ও দ্বই ছড়া ফ্বলের মালা। স্বরেন্দ্র ভক্তদের দিকে এক একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা সমৃত্ব বলিতেছেন।

স্বেন্দ্র (মণি প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া)—আফিসের কাজ কুব, সেরে এলাম। ভাবলাম, দ্বই নোকায় পা দিয়ে কি হবে, কাজ সেরে আসাই ভাল। আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঞ্চালবার; কালীঘাটে যাওয়া হ'লো না। ভাবলাম যিনি কালী—যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে।

ঠাকর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতেছেন।

স্বরেন্দ্র—গার্র্দর্শনে, সাধ্দেশনে শার্নেছি ফাল ফল নিয়ে আসতে হয়।
তাই এগার্লি আনলাম। আপনার জন্য টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন।
কেউ একটি পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ না হাজার টাকা খরচ করতে
কিছাই বোধ করে না। ভগবান মনের ভব্তি দেখেন তবে গ্রহণ করেন।

ঠাকুর মাথা নাড়িয়া সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, "তুমি ঠিক বলছো।" স্বরেন্দ্র আবার বলিতেছেন, "কাল আসতে পারি নাই, সংক্রান্তি। আপনার ছবিকে ফ্রল দিয়ে সাজাল্মম।"

গ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সংক্ষত করিয়া বলিতেছেন, "আহা কি ভব্তি!"
স্রেন্দ্র—আসছিলাম, এই দ্বাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম।
ভব্তেরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। ঠাকুর মণিকে পায়ে হাত ব্লাইরা
দিতে বলিতেছেন ও হাওয়া করিতে বলিতেছেন।

#### পরিশিণ্ট

#### বরাহনগর মঠ

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম মঠ--নরেন্দ্রাদি ভক্তের বৈরাগ্য ও সাধন

বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত হইয়াছেন। স্বরেন্দ্রের সাধ্ব ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটি বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজি মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকুঞ্চের নিতাসেবা। নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা বলিলেন, আর সংসারে ফিরিব না, তিনি যে কামিনী-কাণ্ডন ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, আমরা কি ক'রে আর বাড়িতে ফিরিয়া যাই! শশী নিতাপ্জার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র ভাইদের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। नरतन्त्र वीलरान সाधन कीतरा रहेरत, जाहा ना हहेरल छगवानरक भाउरा याहेरत না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন। বেদু প্রেরাণ ও তল্তমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জানে বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে, কখনও গণ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ-ধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের **সং**শ্যে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল। কখনও বলেন প্রায়োপবেশন কি করিব? কি উপায়ে তাঁহাকে লাভ করিব?

লাট্ন, তারক ও ব্র্ডোগোপাল ই'হাদের থাকিবার স্থান নাই, এ'দের নাম করিয়াই স্ব্রেন্দ্র প্রথম মঠ করেন। স্ব্রেন্দ্র বলিলেন, "ভাই! তোমরা এই স্থানে ঠাকুরের গদি লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে জ্বড়াইতে আসিব।" দেখিতে দেখিতে কোমার-বৈরাগ্যবান্ ভক্তেরা যাতায়াত করিতে করিতে আর বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, বাব্রুয়াম, শরং, শশী, কালী রহিয়া গেলেন। কিছ্বদিন পরে স্ব্রোধ ও প্রসম্ম আসিলেন। যোগীন ও লাট্ন বৃন্দাবনে ছিলেন, এক বংসর পরে আসিয়া জ্বটিলেন। গণগাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত করিতেন। নরেন্দ্রকে না দেখিলে তিনি থাকিতে পারিতেন না। তিনি 'জয় শিব ওৎকারঃ" এই আরতির স্তব আনিয়া দেন। মঠের ভাইরা 'বা গ্রুরুজী কি ফতে" এই জয়জয়কার ধ্বনি যে মাঝে

মাঝে করিতেন, তাহাও গণ্গাধর শিখাইয়াছিলেন। তিব্বত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রহিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর দর্টি ভক্ত হরি ও তুলসী, নরেন্দ্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন। কিছ্র্দিন পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাকিয়া যান।

## [ নরেন্দ্রের প্র্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা ]

আজ শৃক্তবার, ২৫শে মার্চ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ—মাষ্টার মঠের ভাইদের দর্শন করিতে আসিয়াছেন। দেবেন্দ্রও আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রায় দর্শন করিতে আসেন ও কখন কখন থাকিয়া যান। গত শনিবারে আসিয়া শনি, রবি ও সোম—তিনদিন ছিলেন। মঠের ভাইদের বিশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন তীর বৈরাগ্য। তাই তিনি উৎস্কুক হইয়া সর্বদা তাঁহাদের দেখিতে আসেন। রাহি হইয়াছে। আজ রাহে মাষ্টার থাকিবেন।

সন্ধ্যার পর শশী মধ্বর নাম করিতে করিতে ঠাকুরঘরে আলো জ্বালিলেন ও ধ্বনা দিলেন। সেই ধ্বনা লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেছেন।

এইবার আরতি হইতেছে। শশী আরতি করিতেছেন। মঠের ভাইরা, মাদ্টার ও দেবেন্দ্র, সকলে হাত জোড় করিয়া আরতি দেখিতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে আরতির স্তব গাইতেছেন—"জয় শিব ওংকার, ভজ শিব ওংকার। ব্রহ্মা বিষদ্ধ সদাশিব! হর হর হর মহাদেব!!"

নরেন্দ্র ও মাণ্টার দ্বইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি অনেক পূর্বকথা মাণ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্রের এখন বয়স ২৪ বংসর ২ মাস হইবে।

নরেন্দ্র-প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একদিন ভাবে বললেন, 'তুই এসেছিস্!'

"আমি ভাবলাম, 'কি আশ্চর্য'! ইনি যেন আমায় অনেকদিন থেকে চেনেন।' তারপর বললেন, 'তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস্ ?'

"আমি বললাম, আজ্ঞা হাঁ। ঘুমাবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটি জ্যোতি ঘুরতে থাকে।"

মাণ্টার-এখনও কি দেখ?

নরেণ্দ্র—আগে খ্রুব দেখতাম। যদ্র মল্লিকের রালাবাড়িতে একদিন আমায় স্পর্শ ক'রে কি মনে মনে বললেন, আমি অজ্ঞান হ'রে গেল্বম! সেই নেশায় অমন একমাস ছিল্বম!

"আমার বিবাহ হবে শানে মা কালীর পা ধ'রে কে'দেছিলেন। কে'দে বলেছিলেন, 'মা ওসব ঘ্রিরে দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না!"

"বখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একদিন অমদা গ্রহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।

"তিনি অমদা গ্রহকে বললেন, 'নরেন্দ্রের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কন্ট, এখন বন্ধ্ববান্ধবরা সাহাষ্য করে তো বেশ হয়।

"অমদা গ্রহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম কেন আপনি ওর কাছে ওসব কথা বললেন? তিনি তিরস্কৃত হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন ও বললেন, 'ওরে তোর জন্য যে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি!'

"তিনি ভালবেসে আমাদের বশীভূত করেছিলেন। আপনি কি বলেন?" মাষ্টার-অণ্নমাত্র সন্দেহ নাই। ওঁর অহেতুক ভালবাসা।

নরেন্দ্র—আমায় একদিন একলা একটি কথা বললেন। আর কেহ ছিল না। এ কথা আপনি (আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না।

মান্টার—না, কি বলেছিলেন?

নরেন্দ্র—তিনি বললেন, আমার ত সিন্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর দিয়ে করবো, কি বলিস্? আমি বললাম—'না, তা হবে না।'

"ওঁর কথা উড়িয়ে দিতাম,—ওঁর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের রূপ দর্শন করেন. এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, 'ও সব মনের ভূল।'

"তিনি বললেন, ওরে, আমি কুঠীর উপর চে'চিয়ে বলতাম, ওরে কোথায় क ভक्त आছिन् आय़,—তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলেছিলেন, ভব্তেরা সব আসবে,—তা দেখ, সব ত মিলছে!

"**আমি** তখন আর কি বলব, 6প করে রইলাম।

#### नितारमुत अथर छत चत्र-नितारमुत अव्श्कात ]

"একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন্দ্রবাব্ ও গিরিশবাব্ কে আমার विषय वर्षा हिलन, 'खंद चत वर्षा पिरल ख एम्ट ताथरव ना'।"

মাষ্টার-হাঁ, শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলেছিলেন। কাশীপুরে থাকতে তোমার একবার সে অকথা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র—সেই অবস্থায় বোধ হল যে, আমার শরীর নাই, শুধু মুখিট দেখতে পাচ্ছ। ঠাকুর উপরের ঘরে ছিলেন। আমার নীচে ঐ অবস্থাটি হ'ল! আমি সেই অবস্থাতে কাঁদতে লাগলাম। বলতে লাগলাম আমার কি इ'ल! वृद्धारभाभान छेभद्र भिरत्न ठाकुत्रक वनत्नन, 'नद्रम् काँमहा ।'

"তার সঙ্গে দেখা হলে, তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল !--আমি বললাম, 'আমার কি হল !'

"তিনি অন্য ভন্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে, দেহ রাখবে না: আমি ভুলিয়ে রেখেছি।"

"একদিন বলোছলেন, তুই যদি মনে করিস্কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস্। আমি বললাম, আমি কিণ্টফিণ্ট মানি না। (মাণ্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)।

"আর একটা দেখেছি, এক একটি জায়গা, জিনিস বা মান্য দেখলে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা চেনা! আমহাস্ট্ স্ট্রীট-এ যখন শরতের বাড়িতে গেলাম, শরতকে একবার বললাম, ঐ বাড়ি যেন আমার সব জানা! বাড়ির ভিতরের পথগর্মল ঘরগ্মিল, যেন অনেক দিনের চেনা চেনা।

"আমি নিজের মতে কাজ করতাম, তিনি (ঠাকুর) কিছ্ বলতেন না। আমি সাধারণ বাহ্মসমাজের মেশ্বার হয়েছিলাম, জানেন তো?"

মান্টার-হাঁ, তা জানি।

নরেন্দ্র—তিনি জানতেন, ওখানে মেয়েমান্বেরা যায়। মেয়েদের সামনে রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন না! একদিন শ্ব্ব বললেন, রাখালকে ও সব কথা কিছু বলিস নি—যে তুই সমাজের মেশ্বার হয়েছিস্। ওরও, তা হলে, হ'তে ইচ্ছা যাবে।

মাষ্টার--তোমার বেশী মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই।

নরেন্দ্র—অনেক দ্বঃথকণ্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাণ্টার মৃশাই, আপনি দ্বঃথকণ্ট পান নাই তাই,—মানি দ্বঃথকণ্ট না পেলে Resignation (ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না—Absolute Dependence on God.

"আচ্ছা.....এত নম্ন ও নিরহঙ্কার; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, আমার কিসে বিনয় হয়?"

মাণ্টার—তিনি বলেছেন, তোমার অহৎকার সম্বন্ধে,—এ 'অহং' কার? নরেন্দ্র—এর মানে কি?

মাণ্টার—অর্থাৎ রাধিকাকে একজন সধী বলছেন, তোর অহংকার হয়েছে
—তাই কৃষ্ণকে অপমান কর্নাল। আর এক সখী তার উত্তর দিছিল, হাঁ,
অহৎকার শ্রীমতীর হয়েছিল বটে, কিন্তু এ অহং কার? অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার
পতি—এই অহংকার,—কৃষ্ণই এ 'অহং' রেখে দিয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে
এই, ঈশ্বরই এই অহৎকার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন, অনেক কাজ করিয়ে
নেবেন এই জন্য!

নবেন্দ্র—কিন্তু আমি হাঁকডেকে বলি আমার দৃঃখ নাই!
মাণ্টার (সহাস্যে)—তবে সখ ক'রে হাঁকডাক করো। (উভয়ের হাস্য)।
এইবার অন্য অন্য ভন্তদের কথা পড়িল—বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির।
নবেন্দ্র—তিনি বিজয় গোস্বামীর কথা বলেছিলেন, 'দ্বারে ঘা দিচ্ছে'।
মাষ্টার—অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ করিতে পারেন নাই।

"কিল্কু শ্যামপ্রকুর বাটীতে বিজয় গোম্বামী ঠাকুরকে বলেছিলেন, 'আমি আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করেছি, এই শরীরে।' তমিও সেই-খানে উপস্থিত ছিলে।

नरतम्प्र-एपरम्प्रवाद्, तामवाद्, এता त्रव त्रश्त्रात छा। कत्रव-थ्रव छणो করছে। রামবাব্ Privately বলেছে, দৃই বছর পরে ত্যাগ করবে।

भाष्णेत-मृद्धे वष्ट्रत भरत ? स्मात्राष्ट्रात्मार्वे वरमावन्छ वर्षा वृत्ति ?

নরেন্দ্র—আর ও বাডিটা ভাডা দেবে। আর একটা ছোট বাডি কিনবে। মেয়ের বিয়ে-টিয়ে ওরা ব্রুবে।

মান্টার--গৈপালের বেশ অবস্থা: না?

নরেন্দ্র—িক অবস্থা!

মাষ্টার—এত ভাব, হরিনামে অশ্রু, রোমাঞ্চ!

নরেন্দ্র— ভাব হ'লেই কি বড় লোক হ'য়ে গেল!

কালী, শরং, শশী, সারদা এরা—গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের ত্যাগ কত! গোপাল তাকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ?"

মাষ্টার—তিনি বর্লোছলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে তো খুব ভক্তি করতেন দেখেছি।

নরেন্দ্র—িক দেখেছেন ?

মান্টার-যথন প্রথম প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভক্তদের দরবার ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম—গোপাল হাঁটা গেড়ে বাগানের লাল শ্বর্রাকর পথে হাত জোড় করে আছেন—ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে। খ্ব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তর যে বারান্দাটি আছে তারই ঠিক উত্তর গায়ে লাল শুরুকির রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছিল না। বোধ হ'ল যেন—গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস দিচ্ছেন।

নরেন্দ্র—আমি দেখি নাই।

মাণ্টার—আর মাঝে মাঝে বলতেন, 'ওর পরমহংস অবস্থা।' তবে এও বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়েমান্য ভন্তদের কাছে আনাগোনা করতে বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান করে দিছলেন।

নরেন্দ্র—আর তিনি আমার কাছে বলেছেন,—ওর যদি পরমহংস অবস্থা তবে টাকা কেন! আর বলেছেন, 'ও এখানকার লোক নয়। যারা আমার আপনার লোক তারা এখানেই সর্বদা আসবে।

"তাইত—বাব্রর উপর তিনি রাগ করতেন। সে সর্বদা সঙ্গে থাকত বলে, আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না।

"আমায় বলেছিলেন—গোপাল সিন্ধ—হঠাৎ সিন্ধ; ও এখানকার লোক নয়। যদি আপনার হতো, ওকে দেখবার জন্য আমি কাদি নাই কেন?'

"কেউ কেউ ওঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তিনি (ঠাকুর) কতবার বলেছেন, '**আমিই অশ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ** একাধারে তিন।'

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## নিরেন্দের প্রতি লোক শিক্ষার আদেশ ]

মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দৃইটি ভক্ত বসিয়া আছেন। একটি ত্যাগী ও একটি গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫। দৃইজনে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে মাণ্টার আসিলেন। তিনি মঠে তিন দিন থাকবেন।

আজ গ্ৰডফ্রাইডে, ৮ই এপ্রিল, শ্ব্রুবার। এখন বেলা ৮টা হইবে। মাণ্টার আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম করিলেন। তৎপরে নরেন্দ্র, রাখাল ইত্যাদি ভন্তদের সহিত দেখা করিয়া রুমে এই ঘরে আসিয়া বসিলেন ও ঐ দ্বহিটি ভন্তকে সম্ভাষণ করিয়া রুমে তাঁহাদের কথা শ্বনিতে লাগিলেন। গৃহী ভন্তিটির ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করেন। মঠের ভাইটি তাঁহাকে ব্ঝাচ্ছেন, যাতে সে সংসার ত্যাগ না করে।

ত্যাগী ভক্ত—কিছ্ম কর্ম যা আছে—করে ফেল্না। একট্ম করলেই তারপর শেষ হ'য়ে যাবে।

"একজন শ্বনেছিল তার নরক হবে। সে একজন বন্ধ্বকে বললে, 'নরক কি রকম গা?' বন্ধ্বটি একট্ব খড়ি নিয়ে নরক আঁকতে লাগলো। নরক যেই আঁকা হয়েছে অমনি ঐ লোকটি তাতে গড়াগড়ি দিয়ে ফেললে। আর বললে, এইবার আমার নরক ভোগ হ'য়ে গেল।'

গ্হী ভক্ত—আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা, তোমরা কেমন আছ! ত্যাগী ভক্ত—তুই অত বকিস্ কেন? বেরিয়ে যাবি যাস্।—কেন, এক-বার সথ ক'রে ভোগ ক'রে নে না।

নয়টার পর ঠাকুরঘরে শশী প্জা করিলেন।

প্রায় এগারটা বাজিল। মঠের ভাইরা ব্রুমে ব্রুমে গণ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। স্নানের পর শান্ত্র্থবন্দ্র পরিধান করিয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ও তৎপরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বিসয়া প্রসাদ পাইলেন; মাণ্টারও সেই প্রসাদ পাইলেন।

সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরতি হইল। দানাদের ঘরে রাখাল, শশী, বুড়োগোপাল ও হরিশ বসিয়া আছেন। মান্টারও আছেন। রাথাল ঠাকরের খাবার খাব সাবধানে রাখিতে বলিতেছেন।

রাখাল (শশী প্রভৃতির প্রতি)—আমি একদিন তাঁর জলখাবার আগে খেয়ে-ছিলাম। তিনি দেখে বললেন, 'তোর দিকে চাইতে পারছি না। তুই কেন এ কর্ম কর্রল!'-- আমি কাদতে লাগলমে।

বুড়োগোপাল – আমি কাশীপুরে তার খাবারের উপর জোরে নিঃশ্বাস ফেলেছিল্ম, তথন তিনি বললেন, 'ও খাবার থাক্।'

বারান্দর্রি উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সহিত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র বলিলেন, আমি ত কিছুই মানতুম না।—জানেন? মান্ট্রন্ক, রূপ-ট্প?

নরেন্দ্র—তিনি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। একদিন তিনি বলেছিলেন, 'তবে আসিস্ কেন?'

"আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।" মাণ্টার—তিনি কি বললেন? নরেন্দ্র—তিনি খুব খুশী হলেন।

পরদিন-শনিবার। ৯ই এপ্রিল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একটা বিশ্রামও করিয়াছেন। নরেন্দ্র ও মাণ্টার মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় বসিয়া নিজ'নে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সহিত সাক্ষাতের পর যত প্রেকথা र्वामाराहरू । नातान्मेत वसम २८, माष्ठातात ७२ वरमत।

মান্টার-প্রথম দেখার দিনটি তোমার বেশ স্মরণ পড়ে।

নরেন্দ্র—সে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়িতে। তাঁহারই ঘরে। সেইদিনে এই দ্বটি গান গেয়েছিলেন—

মন চল নিজ নিকেতনে।

সংসার বিদেশে. বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ॥ বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন। পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভূলিছ আপন জনে ॥ সতাপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জরালি চল অণ্মুক্ষণ। সপ্সেতে সম্বল রাথ পুন্য ধন, গোপনে অতি ষতনে॥ লোভ মোহ আদি পথে দস্যাগণ, পথিকের করে সর্বাহ্ব মোষণ।

পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥
সাধ্সঙ্গ নামে আছে পাল্থধাম, শ্রাল্ত হলে তথা করিও বিশ্রাম।
পথভাল্ত হলে সুধাইও পথ সে পাল্থ-নিবাসীজনে॥
যদি দেখ পথে ভয়েরি আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার।
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে ষাঁর শাসনে॥

গান—যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে॥
তূমি গ্রিভ্বন নাথ, আমি ভিখারি অনাথ।
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে॥
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খ্লে রাখি অনিবার।
কুপা করি একবার এসে কি জ্বভাবে হিয়ে॥

মান্টার-গান শানে কি বললেন?

নরেন্দ্র—তাঁর ভাব হয়ে গিছলো। রামবাব্দের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এছেলোট কে? আহা কি গান!' আমায় আবার আসতে বললেন।

মান্টার—তারপর কোথায় দেখা হলো।

নরেন্দ্র—তারপর রাজমোহনের বাড়ি। তারপর আবার দক্ষিণেন্বরে। সেবারে আমায় দেখে ভাবে আমায় দতব করতে লাগলেন। দতব করে বঁলতে লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ!'

"िकन्जू এ कथाभर्नान काशास्त्र वनरवन ना।"

মান্টার—আর কি বললেন?

নরেন্দ্র—তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ। মাকে বলেছিলাম, 'মা, আমি কি যেতে পারি! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামিনী-কাণ্ডন-ত্যাগী শৃদ্ধ ভক্ত না পেলে কেমন করে প্থিবীতে থাকবো! বললেন, 'তুই রাত্রে এসে আমায় তুললি, আর আমায় বললি 'আমি এসেছি।' আমি কিন্তু কিছু জানি না, কলিকাতার বাড়িতে তোফা ঘুম মারছি।

মান্টার—অর্থাৎ, তুমি এক সময় Presentও বটে, Absentও বটে, যেমন ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন!

नरतम्त्र-किम्जू এ कथा कात्रुरक वलरवन ना।

## িনরেন্দের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ ]

নরেন্দ্র—কিন্তু এ কথা কাউকে বলবেন না। মান্টার—যে সময়ে কাশীপনুরের বাগানে গাছতলায় ধর্নি জেরলে বসতে, না? নরেন্দ্র—হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখি। কালী বললে, কি একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল।

"এ কথা (আমাদের মধ্যে) কার্কেও বলবেন না—Promise কর্ন।"

মান্টার—তোমার উপর শক্তি সঞ্চার কর্নলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার ন্বারা অনেক কাজ হবে। একদিন একখানা কাগজে লিখে বলেছিলেন, 'নরেন শিক্ষা দিবে।'

নরেন্দ্র—আমি কিন্তু বলেছিলাম, 'আমি ওসব পারব না।'

"তিনি বললেন, 'তোর হাড় করবে।' শরতের ভার আমার উপর দিয়েছেন। ও এখন ব্যক্তেলু হয়েছে। ওর কু•ডলিনী জাগ্রত হয়েছে।"

মাষ্টার—এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে যে, প্রকুরের ভিতর মাছের গাড়ি অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে। যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে থাকে না।

#### নিরেন্দ্রের অখন্ডের ঘর ]

नरत्रम्य-नाताय्य वनर्णन।

মান্টার—তোমায়—"নারায়ণ" বলতেন.—তা জানি।

নরেন্দ্র—তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না। "কাশীপ্রের বললেন; 'চাবি আমার কাছে রইল, ও আপনাকে জানতে পারলে দেহত্যাগ করবে।'

মাষ্টার-যখন তোমার একদিন সেই অকপ্থা হয়েছিল, না?

নরেন্দ্র সেই সময় বোধ হয়েছিল, যেন আমার শরীর নাই কেবল মুখিটি আছে। বাড়িতে আইন পড়ছিল,ম, একজামিন দেবো বলে। তখন হঠাৎ মনে হলো, কি করছি!

মান্টার-যখন ঠাকুর কাশীপারে আছেন?

নরেন্দ্র—হা। পাগলের মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম! তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কি চাস? আমি বললাম, 'আমি সমাধিদথ হয়ে থাকব।' তিনি বললেন, 'তুই ত বড় হানবাদিধ! সমাধির পারে যা! সমাধি ত তুছ কথা।

মাষ্টার—হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার সিশ্চিতে আনাগোনা করা।

নরেন্দ্র—কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আমি বকি। জ্ঞান কততে হয়? আগে ভব্তি পাকুক।

"আবার তারকবাব্রে দক্ষিণেশ্বরে বলেছিলেন, 'ভাব ভব্তি কিছ**্ল**েশ্ব নয়।' মাণ্টার—তোমার বিষয় আর কি কি বলেছেন বল!

নরেন্দ্র—আমার কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপনি র্পে-ট্প ষা দেখেন ও-সব মনের ভুল, তখন মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভূল? তারপর আমাকে বললেন, 'মা বললে, ও-সব সতা!'

"বলতেন, বোধ হয় মনে আছে, 'তোর গান শ্নলে (ব্রুকে হাত দিয়া দেখাইয়া) এর ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোস ক'রে যেন ফুলা ধ'রে স্থির হ'য়ে শ্রুনতে থাকেন!'

"কিন্তু মাণ্টার মহাশয়, এত তিনি বললেন, কই আমার কি হলোু!"

মাণ্টার—এখন শৈব সেজেছ, পয়সা নেবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প তো মনে আছে?

নরেন্দ্র—িক, বল্বন না একবার।

মান্টার—বহুর পৌ শিব সেজেছিল। যাদের নাড়ি গিছল, তারা একটা টাকা দিতে এসেছিল; সে নেয় নি! বাড়ি থেকে হাত-পা ধ্রয়ে এসে টাকা চাইলে। বাড়ির লোকেরা বললে, তখন যে নিলে না? সে বললে, 'তখন শিব সেজেছিলাম—সহ্যাসী—টাকা ছোঁবার যো নাই।'

এই কথা শর্নিয়া নরেন্দ্র অনেকক্ষণ ধরিয়া খ্ব হাসিতে লাগিলেন। প মান্টার—তুমি এখন রোজা সেজেছ। তোমার উপর সব ভার। তুমি মঠের ভাইদের মানুষ করবে।

নরেন্দ্র—সাধন-টাধন যা আমরা করছি, এ সব তাঁর কথায়। কিন্তু Strange (আশ্চর্যের বিষয়) এই যে, রামবাব্ এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন। রামবাব্ বলেন, 'তাঁকে দর্শন করেছি, আবার সাধন কি?'

মাণ্টার-যার যেমন বিশ্বাস সে না হয় তাই কর্ক।

নরেন্দ্র—আমাদের যে তিনি সাধন করতে বলছেন।

নরেন্দ্র ঠাকুরের ভালবাসার কথা আবার বলছেন।

নরেন্দ্র—আমার জন্য মার কাছে কত কথা বলেছেন। যথন খেতে পাচছি
না—বাবার কাল হয়েছে- বাড়িতে খ্ব কণ্ট—তথন আমার জন্য মার কাছে টাকা
প্রার্থনা করেছিলেন।

মান্টার—তা জানি; তোমার কাছে শ্বনেছিলাম।

নরেন্দ্র—টাকা হলো না। তিনি বললেন, মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা কপড় হ'তে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।

"এতো আমাকে ভালবাসা,—কিন্তু যখন কোন অপবিত্র ভাব এসেছে অমনি টের পেয়েছেন! অল্লদার সংগ্যে যখন বেড়াতাম, অসং লোকের সংগ্যে কখন কখন গিয়ে পড়েছিলাম। তাঁর কাছে এলে আমার হাতে আর খেলেন না, খানিকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যতি উঠে আর উঠলো না। বললেন, 'তোর এখনও হয় নাই।'

"এক একবার খ্ব অবিশ্বাস আসে। বাব্রামদের বাড়িতে কিছ্ব নাই বোধ হলো। যেন ঈশ্বর-টীশ্বর কিছ্বই নাই।"

মাষ্টার—ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এর প অবস্থা এক একবার হ'তো।

দন্ধনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বালতেছেন—"ধন্য তোমরা! রাত দিন তাঁকে চিন্তা করছো! নরেন্দ্র বাললেন, "কই? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না বলে শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই?"

রাহি হইয়াছে। নিরঞ্জন 'প্রেরীধাম হইতে কিয়ৎক্ষণ ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মঠের ভাইরা ও মাণ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ, করিলেন। তিনি প্রেরী যাত্রার বিবরণ বালতে লাগিলেন। নিরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ হইবে। সন্ধ্যারতির পর কেহ কেহ ধ্যান করিতেছেন। নিরঞ্জন ফিরিয়াছেন বালিয়া অনেকে বড় ঘরে (দানাদের ঘরে) আসিয়া বাসলেন ও সদালাপ করিতে লাগিলেন। রাত ৯টার পর শশী 'ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন করাইলেন।

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার করিতে বসিলেন। খাদ্যের মধ্যে রুটী, একটা তরকারী ও একট্ব গ্রুড়; আর ঠাকুরের যৎকিণ্ডিং স্বান্ধর পায়সাদী প্রসাদ।

তৃতীয় ভাগ সমাণ্ড